ववीलनाथ रेमज

ডি, এম্, লাইব্রেরী ৬১ কর্ণওয়ালিশ ফ্রীট কলিকাতা প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজ্মদার ভি, এম, লাইত্তেরী ৬১ কর্ণভয়ালিশ খ্রীট, কলিকাভা

> দ্বিতীয় সংস্করণ ভাদ্র, ১৩৪১

> > প্রিন্টার - প্রাণ্ডোবর্দ্ধন মণ্ডল আলেক্জান্ডা প্রিন্টিং ওমার্কস্ ২ ২৭,কদের ক্রীট,কনিকান্ডা •

বিভিন্ন সমায়িক-পত্রে প্রকাশিত কাহিনীগুলির সমষ্টি মাত্র, ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন।

১২ই পৌষ, { দন ১৩৩৫।

রবীজ্ঞনাথ মৈত্র

## ९मन

(किय़-

াধ্যাপক শ্রীস্থনাতিকুমার চড়োপাব্যার

ভক্তিভাজনেযু

## ফুচী

| বিষয়          |         |     |     | शृष्ट       |
|----------------|---------|-----|-----|-------------|
| থার্ডক্লাশ     | •••     | ••• | ••• | >           |
| আপেল           | •••     | ••• | ••• | 9           |
| তীর্থে         | •••     | ••• | ••• | >8          |
| লাটের স্পেশাল  | •••     | ••• | *** | 79          |
| চণ্ডীমণ্ডপ     | •••     | ••• | ••• | २७          |
| প্রত্যর্পণ     | •••     | *** | ••• | ૭૯          |
| <b>इ</b> लाल   | •••     | *** | ••• | ৫৩          |
| নিধিরামের বেসা | তি      | *** | . 1 | ৬৭          |
| পরের ছেলে      | •••     | ••• | ••• | 95          |
| বছিরের দরগা    | •••     | ••• | ••• | <b>३</b> २  |
| গিরিবালার জীব  | ন-পঞ্জী | ••• | ••• | > 8         |
| দেশদ্ৰোহী      | •••     | ••• | ••• | >>0         |
| শাঁথের করাত    | •••     | ••• | ••• | <b>५</b> २७ |

হলুদ রঙ্গের একখানা গাড়ী। বোঁচ্কা-বুঁচ্কি, ভাঙ্গা রঙ-ময়লা
গণ্ডা পাঁচেক ট্রাঙ্ক, দশ বারোটা ঝুড়ি, গোটা বিশেক ক্যান্বিসের
ব্যাগ, খান চবিবা দেশী ও বিলাতী কম্বল, পাঁচ সাতখানা ছেঁড়া
কাঁথা, অগণ্য ছাঁকা-কলকে, পানের ভিবে ও জলের গেলাশ।
তার মাঝে মাঝে জুতা—পম্পস্থ, চটি, ডার্ঝি, নাগরাই, ক্যান্বিস্,
চীনেবাড়ী, তালতলা, ঠন্ঠনে, কটক, আগ্রা সকলেরই নৃতন
পুরাতন নম্না একসঙ্গে।

পাড়ীর ভিতরে মাথার কাছে লেখা, "চব্বিশ জন বসিবেক।" চব্বিশ জনের জন্ত সাড়ে চারখানা বেঞ্চ। তার আধখানা কলেক্টর সাহেবের আর্দালীর দখলে। বেঞ্চের ভিতরের ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ কোটি ছারপোকা, আর তার উপরের একচল্লিশ জন স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, শিশু ঠাসাঠাসি। পাগ্ড়ী, টুপী, তাজ, আলখালা, গেরুয়া, নেংটী, শাড়ী, থান, রসগোল্লা পাড় ও কাশী পাড় কাপড়, পায়জামা ও আচকানের বিচিত্র সমন্বয়।

র্গন্ধ! পারখানার দরজা দড়ি দিয়ে বাঁধা, ছক্ নেই। একটা বেঞ্চের নীচে একটা মরা ইত্ব, আর একটা বেঞ্চের নীচে কতক-গুলো অনেক দিনের পচা কলার খোসা। তামাক, বিড়ি, সিগারেটু, গাঁজা, নারিকেল ও ফুলেল তৈল, ময়লা কম্বল ও কাঁথা,

কাবুলীর বোঁচকা ও কলেক্টর সাহেবের আর্দালীর ছিপিখোলা 'রমের' বোতল। সকলের হুর্গন্ধ একসঙ্গে।

ভাদ্রের গ্রীয়। ছোট ছোট ছেলেদের ক্রন্দন। একটু হাওয়ার জ্ঞা একটি জানালা দিয়া একসঙ্গে তিন চারজন যাত্রীর মুথ বাহির করিবার প্রয়াস। এই অবস্থায় ঘোম্টার আবরণে ঘর্মাক্ত যুবতী সতর্ক অঞ্চল বীজনে শীতল হইবার বার্থ চেষ্টা করিতেছিল। কোণে একটা বুড়ী সমস্ত অঙ্গের সঙ্গে পা ত্'টী গুটাইয়া জরের ঘোরে ধ্রুঁকিতেছিল।

हुर। हुर। हुर। कूँ।

ষ্টেশন। 'চাই মিঠাই', 'চাই পান-বিজি !' 'এই কুলি এধার !' 'এধার কোথায় ? দেখছ না ভর্ত্তি ? ওধার যাও !'

'গার্ড ক্লাহেব !'

'ইউ ড্যাম্ !'

'ও টিকিটবাবু, উঠ্বো কোথায় ?'

'ইস্মে ওঠনা কেন ?'

'উঠ্তে দেয় না যে !'

'কেন নেহি দেঙ্গে? গাড়ী উস্কো বাবার নাকি ? উঠ জল্দি ! হালো গুড্মণিং পেক্রজ !' টিকিটবার্ গার্ডের গাড়ীর দিকে ছটিলেন।

'ওঠ্ ওঠ্ মহেশ, ঝাণ্ডি দেখাছে ওঠ্ !' ঘটাং ! 'ওরে বাপু, এর মধ্যে !' 'এই ছটো ষ্টেশন গো—সরাও তো বাবা তোমার গাঁটরীটা। ওঃ বড় গরম !'

'¥ !'

যাত্রী বর্ত্তমানে চুয়াল্লিশ।

ঘটাং! মাথায় টুপী, সাদা কোটপ্যাণ্ট, রক্তমুখ ফ্লাইং চেকার! শঙ্কিত যুবতী সরিয়া গেল। হ'পা সরিয়া তাহার গা ঘেঁসিয়া চেকার দাঁড়াইয়া সমুখের বৃদ্ধকে লক্ষ্য করিয়া হাঁকিল, টিকেট ডেথ্লাও!'

'দেখাই সাহেব।'

'জল্ডি নিকালো—এই হটো ড্যাম্!' পায়ের কাছের হিন্দু-স্থানী বালক সভয়ে সরিতে গিয়া পড়িয়া গেল।

'ট্যকো টিকিট ?'

'করতে পারিনি সাহেব, দাসপুর যাব।'

'টিকিট নেহি কিয়া ? লে আও রূপেয়া! জল্ডি নিকালো!'

'দিচ্ছি সাহেব, এই সাত আনা।'

'নেহি হোগা ডেও রূপেয়া।'

লোকটি গামোছার থুঁট থুলিয়া আরো চার আনা বাহির করিয়া দিল। এই ছিল তার মোট সম্বল।

'আউর ডেও।'

'আর কোথায় পাব সাহেব ? আট আনা টিকিটের দাম, এগারো আনা দিলায—আর পয়সা নেই।'

'আট আনা মাণ্ডল, আউর আট আনা জরিমানা।'

'এবারের মত মাফ কর সাহেব!'

'বছট্ আচ্ছা, এ্যাসা কব্ভি মট্ করো। এই হটো, মানে ডেও। এই মাগি'—বলিয়া ত্রস্ত যুবতীকে কমুই দিয়া ধাক্কা দিয়া বুদ্ধার পা মাড়াইয়া সাহেব বাহির হইয়া গেল!

'বাবা গো মলাম !' বৃদ্ধার আর্দ্তনাদ। 'সাহেব, আমার মাশুল নিলে, টিকিট ?' 'মট চীল্লাও!' সাহেব অন্ত গাড়ীতে ঢুকিল।

'বলদপুর !' 'বলদপুর !!' প্রেশনের পোর্টার হাঁকিল। আবার সেই হটুগোল। গাড়ীতে উঠিবার জন্ম যাত্রীদের সেই দারুণ প্রয়াস! প্রেশন মাষ্টারের বিচিত্র হিন্দী, রেলের কুলীর গালাগালি। গার্ডকাশের যাত্রীযুথের কোলাহল ও আর্ত্তনাদ।

'এই ঘটি দেও !' ষ্টেশন মাষ্টার হাঁকিলেন।

'দাঁড়াও বাবা! ও-সাহেব বাবা, একটু রাথ বাবা!' বলিতে বলিতে পু<sup>\*</sup>টুলীহাতে এক বুড়ী আসিয়া গাড়ীর কাছে দাঁড়াইল। 'হঠো বুড়ী! ছোড় দিয়া।'

বুড়ী মিনতি করিয়া কহিল, 'আমার বিপিন বাঁচে না বাবা, সকালে এসেছিয় বন্দিবাড়ী, অষুধ নিয়ে বাচ্ছি।' বলিয়া সে গাড়ীতে উঠিতেই টিকিটবাবু তাহাকে ধরিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। বুড়ী হাতের পুঁটুলী প্লাট্ফর্মে ছুঁড়িয়া দিয়া আর্দ্তনাদ করিয়া উঠিল, 'ওরে বিপিন রে!' গাড়ীর শব্দে বাকী কথাগুলি শোনা গেল না।

গাড়ী চলিতেছে। গাড়ীর জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিলে কতক্ষণে অন্ধকৃপ হত্যার পুনরাভিনয় হইতে পারে তাহাই ভাবিতেছি এমন সময় গাড়ী থামিল। তৃষ্ণার্ত্ত যাত্রীর দল সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'পানি-পাঁড়ে, এই পাঁড়ে!' সঙ্গে সঙ্গে আশে-পাশের পঞ্চাশটী জানালার মধ্য দিয়া দেড়শ' শৃত্য ঘটি, গোলাস, বাটি ও মগ বাহির হইয়া আসিল।

'এই পানি-পাঁড়ে! এ-ধার!'

কালো বাল্তি হাতে ক্বফবর্ণ, নগ্রপদ টুপী মাথায় পানি-পাঁড়ে আসিয়া দাঁড়াইয়া দাঁত থিঁচাইয়া কহিল—'এ-ধার! হকুম্নে পানি মিলেগা?' তারপর মূহস্বরে কহিল, "এক এক লোটা, দো—দো পয়সা।" বাঁ-হাতের মুঠা পয়সায় ভরিয়া, ডান-হাতে শৃষ্ঠ বাল্তি লইয়া পানি-পাঁড়ে মহাশয় ফিরিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় কালেক্টর সাহেবের আর্দালী তন্ত্রা ভাঙ্গিয়া হাঁকিলেন, "এই পাঁড়ে, পানি লে আও।" রক্তচক্ষ্ পাঁড়েজী মুখ ফিরাইলেন। তারপর দীর্ঘশ্রক্র, উদ্ভীষ-শোভিত আর্দালীসাহেবকে দেখিয়া হাতের বাল্তি নামাইয়া রাখিলেন ও স্থদীর্ঘ সেলাম করিয়া কহিলেন, "দেলাম হক্তর! থোড়া সবুর কি জিয়ে, টাট্কা পানি লে আতে হোঁ।"

বীরদর্পে আর্দালী সাহেব স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া গোঁফে তা দিতে লাগিলেন।

দশ মিনিট থাকিবার কথা; বিশ মিনিট হইয়া গেল গাড়ী ছাড়ে না। গ্রীন্মের জালায় প্ল্যাট্ফর্মে নামিলাম। পোর্টার আসিতেছিল।

#### থার্ডক্লাল

সাড়ে বাইশ টাকা মাহিনার কেরাণীর ছেলে পাঁচ শত টাকা মাহিনার পুত্রের এই জটিল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। সে কাঁদ কাঁদ মুখে পিতার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। নটবর তথন ছেঁড়া কামিজটির উপর পাট করা মলিন চাদরখানা জড়াইয়া ন'টার গাড়ী ধরিবার উদ্দেশে যাত্রা করিতেছিলেন, তাহার সন্মুখে দাঁড়াইয়া বুধা কহিল, "বাবা আমাকে একটা আপেল এনে দিও।" "আছো" বলিয়া নটবর বাহির হইয়া গেলেন।

সন্ধ্যার গাড়ীতে নটবর যথন আপিস হইতে ফিরিতেছিলেন তথন রাস্তার মোড়ে বুধার সহিত দেখা হইল। অগুদিন বুধার এতক্ষণ হপুর রাত, আজ আপেলের লোভে আর সে ঘুমাইতে পারে নাই। মাতা জোর করিয়া বিছানায় শোঁয়াইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন বটে কিন্তু সন্ধ্যার গাড়ী যথন বাঁশীর শব্দ করিয়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিল তথন সে নিজার ভাণ ত্যাগ করিয়া রান্না ঘরের দিকে সভয়ে চাহিয়া একেবারে পথে গিয়া উপস্থিত হইল। পিতাকে দেখিয়াই ডান-হাতথানি প্রসারিত করিয়া কহিল, "বাবা, আমার আপেল ?" নটবর কহিলেন, "ওঃ যাঃ! ভুলে গেছিরে বুধা, কাল দেব।"

মুহুর্ত্তে বুধার মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল, একটি ছোট নিঃখাস ফেলিয়া সে কহিল, "আচ্ছা।" নটবর সত্য কথা বলেন নাই। পথে যাইতে আপেলের দোকান দেখিয়া বুধার ফরমাইসের কথা মনে হইয়াছিল কিন্তু পকেটে একটিও পয়সা ছিল না। দারোয়ান্

#### আপেক

রামশরণ সিংহের কাছে চারি আনা পয়সা ধার চাহিয়া কিছু পান নাই। কাল কোথা হইতে চারি আনা জুটিবে তাহা নটবর জানিতেন না, শুধু নিরাশ পুত্রকে আশ্বাস দিবার জন্ম আবার এই প্রতিজ্ঞা করিলেন।

তার পর দিনও বুধা সমস্ত দিনমান সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় কাটাইল।
আজ যে আপেল আসিবে তাহাতে তাহার সন্দেহ মাত্র ছিল না।
বাহিরের দ্বারের পাশে সে দাঁড়াইয়াছিল, দূর হইতে পিতাকে
দেখিয়াই ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "বাবা আপেল
দাও।" নটবর ক্ষণেকের জন্ত মুখ বিকৃত করিলেন তাহার পর
পকেটে হাত দিয়াই বলিলেন, "এই রে! সেটা বুঝি পড়ে' গেছে।
হাঁয়া তাই তো!" এ উপায় ছাড়া আজ আর বুধাকে প্রবোধ
দেওয়ার অন্ত উপায় ছিল না। কিন্তু এই ছলনাটুকু করিতে
নটবরের চোথ ফাটিয়া জল আসিল।

বুধা পিতার হাত ছাড়িয়া দিল। তারপর সঙ্গ ছাড়িয়া সন্মুখে গিয়া আবার ফিরিয়া কহিল, "হাা বাবা, সেটা কত বড় ছিল ?"

নটবর অঙ্গুলিগুলি বিস্তার করিয়া একটা কলিত পরিমাপ দেখাইয়া দিলেন।

বুধা কহিল, "উঃ খুব বড় ত বাবা! আচ্ছো বাবা আ্বার কাল আন্বে ?"

পরশু সোমবার মাহিনার দিন। নটবর কহিল, "কাল না বাবা, সোমবার জান্ব।"

বুধা প্রশ্ন করিল, "সোমবার কবে বাবা ?"
"কালকের দিন বাদ সোমবার। তুটো এনে দেব।"
মহা উল্লাসে বুধা কহিল, "অমনি বড় আর লাল এনো বাবা ?"
নটবর কহিলেন, "আছো।"

বুধা নাচিতে নাচিতে বাড়ীর উঠানে গিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "মা, বাবা আমায় হটো আপেল এনে দেবে, জানো ? খুব বড়।" রন্ধনশালা হইতে বুধার মাতা স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "দেখছ ? না পেতেই এই, পেলে যে কি কর্বে থোকা!"

বৌৰাজারের মোড়ে দাঁড়াইয়া এক কাব্লির দোকানে নটবর বাছিয়া বাছিয়া হ'টি বড় আপেল পছন্দ করিয়া দাম স্থির করিয়া খাঁ সাহেবকে কহিলেন, "এ ছটো আলাদা ক'রে রেথে দিও ফিরিবার পথে নিয়ে যাব।"

দোকানের সেরা আপেল হু'ট। আনেক দিনের প্রার্থিত ফল হু'টি পুত্রের হাতে দিলে তাহার মুখে যে পুলকের হাসিটুকু দেখা দিবে, কল্পনায় তাহা দেখিয়া নটবর দত্তের শীর্ণ মুখখানি উল্লাসে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

বেলা তিনটা বাজিতেই মাহিনার বিল লইতে নটবর উঠিয়া বড়বাব্র ঘরে গেলেন। বড়বাব্ বিলখানা নটবরের সন্মুথে ফেলিয়া দিলেন। বিল দেখিয়াই নটবরের বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া উঠিল। বিলের পাশে কাজ সম্পূর্ণ না করিবার অজুহাতে নটবর দত্তের মাহিনা দেওয়া স্থগিত রাখিবার হুকুম লেখা ছিল। লাল পেন্সিলের এই ইংরাজী অক্ষর কয়টা যেন হাতৃড়ী দিয়া তাঁহার বৃকের পাঁজর কয়খানি একেবারে চূর্ণ করিয়া দিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভশ্নকণ্ঠে নটবর কহিলেন, "বড়বাবু—"

বড়বাবু কহিলেন, "আমি কিছু করতে পারব না মশাই, সাহেব বড় কড়া লোক জানেন তো ? আপনি সাহেবের কাছে যান।" বিলথানি তুলিয়া লইয়া নটবর আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে বড় সাহেবের দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন। চাপরাশি থবর দিলে ভিতর হইতে হুকুম আসিল, "কম ইন।"

নটবর স্থণীর্ঘ প্রণতি করিয়া কহিলেন "হুজুর আমার মাহিনা—" সাহেব তথন ওয়ালটেয়ারে তাঁহার পত্নীকে আগামী বড়দিনের উপহার পাঠাইবার আয়োজন করিতেছিলেন, তাঁহার সকল কথা শুনিবার সময় ছিল না, ইংরাজীতে কহিলেন, "হবে না। কাজ ফাঁকী দিলে আমার কাছে কোনও মাফ নেই। যাও।"

নটবর কাঁদিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, "হজুর। কালই সারা রাত থেটে সব শেষ করে' দেব।"

সাহেব চিঠি হইতে কলম তুলিয়া কহিলেন, "তা হ'লে পরশু মাইনে পাবে।"

"হজুর, একটা টাকা, অস্ততঃ আট আনা পয়সা দেওয়ার হকুম—"

"নট এ ফার্দিং! যাও", বলিয়া ফলের ছইটী ঝুড়ি টেবিলের উপর তুলিয়া লেবেল আঁটিয়া দিলেন "ফর ছারি" "ফর নেলী।"

হারি সাহেবের পুত্র ও নেলী কন্তা; উভয়ে তখন মাতার সহিত স্বাস্থ্যাবাসে ছিল।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নটবর বাহির হইয়া আসিলেন এবং বিলখানি বড়বাবুর হাতে দিয়া কহিলেন, "কিছু হোলো না।" একবার মনে হইল বড়বাবুর কাছে একটা টাকা ধার চাহিয়া লইবেন। কিন্তু হঠাৎ যেন সমস্ত জগৎটার উপর কেমন ঘূণা জন্মিয়া গেল, ইচ্ছাটা কাজে পরিণত করিবার আর প্রবৃত্তি হইল না। সমস্ত পথ মনে পড়িতে লাগিল বুধার কথা। কাল রবিবার সমস্তটা দিন বুধা তাঁহাকে তাঁহার সোমবারের প্রতিশ্রুতির কথা মনে করাইয়া দিয়াছে; সে বেচারা যে আজ সারাদিন পথের দিকে চাহিয়া থাকিবে সে বিষয়ে তাঁহার সংশয় ছিল না। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সে ষ্টেশনের রাস্তার ধারে পিতার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহাকে দেখিলেই আগ্রহে ছুটিয়া আসিবে—তাহার পর ?

ভাবিতে ভাবিতে নটবর যে বছবাজারের মোড়ে আসিয়া পৌছিয়াছেন সে থেয়াল আদৌ ছিল না। হঠাৎ এক ঝাঁকামুটের ধাকা থাইয়া তাঁহার চমক হইল। রাস্তার অপর ধারেই সেই আপেলের দোকান। ধীরে ধীরে রাস্তা পার হইয়া গিয়া দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নটবর সেই আপেল হুইটির দিকে চাহিলেন। বুধার কথা মনে হইল; মনে হইল যেন একটা নগ্নকায় শিশু আগ্রহে হাত বাড়াইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিতেছে, "বাবা আপেল ?"

আবিষ্টের মত নটবর আপেল ছ'টী তুলিয়া লইলেন।
পর মুহুর্ক্তেই কে আসিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার
করিয়া উঠিল, "এই চোটা হায়!" তাহার পর আর কিছু মনে
'ছিল না, যখন জ্ঞান হইল তখন নটবর থানার গারদ ঘরে।

বেলা পাঁচটা হইতে বুধা ষ্টেশনের পথে দাঁড়াইয়াছিল। সাড়ে ছয়টার গাড়ী হুস্ হুস্ করিয়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিল, তখন আনন্দে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। তাহার পর যখন যাত্রীরা পথ দিয়া চলিতে লাগিল তখন আর তাহার থৈয়া রহিল না। প্রতি মৃহুর্জেই সে একবার করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রত্যেক দ্রের মান্ত্র্যটিকেই পিতা বলিয়া মনে হইতেছিল, আগ্রহে অগ্রসর হইয়া পণচারীর মুখের দিকে চাহিয়া আবার সে ফিরিয়া আসিতেছিল। এমনি করিয়া একঘণ্টা কাটাইয়া যখন আর কেহ রাস্তায় চলিবার রহিল না তখন শুদ্ধুর্থে সে ফিরিরা আসিয়া কহিল, 'বাবা আসেনি মা। বাবা এলে আমাকে ডাক্বে হাা, মা ?'

ইহার পরে ন'টার গাড়ী ছিল। আজ মাহিনার দিন; হয়তো জিনিষপত্র কিনিয়া আনিতে দেরী হইয়া গেছে ভাবিয়া হৈমবতী কহিলেন, "আছো, তুই ঘুমো এখন।"

রাত্রে ষথন বুধা স্বপ্ন দেখিতেছিল যে তাহার ছেঁড়া জামার পকেট হু'টী আপেলের ভারে ফুলিয়া উঠিয়াছে, তথন দারোগা রিপোট লেখা শেষ করিয়া নটবর দন্তকে চুরি অপরাথে কোর্টে উপস্থিত করিবার অর্ডার লিখিতেছিলেন।

## **ाै**र्थ

#### ( )

তীর্থ। অতি প্রাচীন; বিগ্রহ জাগ্রৎ, মন্দির প্রকাণ্ড, তাহার সম্মুখে প্রশস্ত চত্ত্বর, চত্ত্বের মধ্যে নাট্যন্দির। নাট্যন্দিরে তেত্রিশজন ব্রাহ্মণ তেত্রিশথানি কুশাসনে সারবন্দী হইয়া বসিয়া। গীতা, চণ্ডী ও শ্রাজের মন্ত্র একত্র মিলিয়া এক হর্কোধ্য শন্দলোকের সৃষ্টি করিয়াছে।

বেলা আটটা। পাণ্ডাবাড়ীর ছেলেরা স্নান সারিয়া ষাত্রী ধরিবার জন্ম রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া বিড়ি ফুঁকিতেছে। জবা ফুলের মালা গলায়, মাথায় টেরী, কপালে সিঁহুরের ফোঁটা বান্দীর দল ছুরি ধার দিতেছে। শনিবার। পাঁঠার দাম চড়িয়া গিয়াছে।

#### ( 2 )

বেলা নয়টা। তীর্থ-যাত্রীর আগমন আরম্ভ হইল। ছাঁাক্রা, ট্যাক্সি, রিক্সা, ক্রহাম, ল্যাণ্ডো সর্বপ্রকার বাহনে ভক্তেরা আসিতে লাগিলেন। "হেঁগ্ গো মা, একটা আধলা, লক্ষ্মী মা।" "লেংড়া কাণা কো—" "আরে এদিকে এদিকে। আমার দোকানে বস্বেন, আহ্মন।" "মালা চাই ? পাঁঠা ? কটা ?" "কি মুখ্যো, আমার সাবেক কালের খদ্দের তুমি টান্ছ।" "ওরে বাজা, বাজা। আরতির বাজনা বাজা।" পূজা আরম্ভ হইয়াছে।

রামু মালীর ছেলের জরবিকার, সে মায়ের বাড়ীতে পূজা দিতে আসিয়াছে। স্নান করিয়াছে এক ঘণ্টা, পূজা দিবার অবকাশ পায় নাই। পূজাটা নির্বিছে দিতে পারিলে পুত্র নীরোগ হইয়া উঠিবে এই আশায় দাঁড়াইয়াছিল।

"পথ ছাড়! পথ ছাড়!!" রামু সরিয়া পথ দিল। বিলাস হালদার আসিলেন, আজ তাঁহার পালি। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। বাছতে সোনার বিছা—তাহাতে গণ্ডা হয়েক নানা আকারের কবচ। ললাটে রক্ত চলনের রেখা। রামু সাষ্টাক্ষে প্রাণিপাত করিয়া কহিল, "ঠাকুর আমার পূজোটা ?" "দাঁড়িয়ে থাক্, ক'টাকার পূজো ?" "পাঁচ সিকের।" "দাঁড়িয়ে থাক্।"

(0)

মন্দির। তাহার মধ্যে কালীমূর্ত্তি। ছই দিকে চর্ব্বির ঘৃত-প্রদীপ। জবাফুল আর বিলপতে মাতার আকণ্ঠ আরত। মূর্ত্তির মাথার উপরে বিজলী-বাতি, সম্মুথে প্রকাণ্ড পিতলের থালায় পর্যনা আর সিকি পুঞ্জীক্ত।

সোরগোল। "কোথা যাচ্ছেন ? দ্বার-প্রণামী দিয়ে যান।" "বাবা নকুলনাথের নামে এক প্রসা।" "পঞ্চায়েতের প্রসাটা দিলেন না ?" "নিন্ চরণামৃত, দিন প্রসাটা।" "পড় বাছা, সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গলাং, দক্ষিণে চার প্রসা, কল্যাণ হোক্!" "নাও বাছা, উঠে পড়, আমার যাত্রী দাড়িয়ে রয়েছে, তুমি একাই যে

#### থার্ডক্লাল

ঘণ্টাভর মাথা কৃট্ছ !" বৃদ্ধা প্রবাসী সস্তানের কল্যাণ ভিক্ষা করিতেছিল, সম্ভ্রন্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল। "এস গো এস, চটপ্ট সেরে নাও। পড়, কালী কালী মহাকালীং—আচ্ছা হয়েছে। নাও সিঁহুর আর বেলপাতা, ছেলের মাথায় দিও। আর জোড়া পাঁঠা মানৎ করে' যাও, ছেলে ভাল হ'য়ে যাবে। আর আমাকে থবর দিও, মানৎ শোধ দেওয়ার দিন আমি নিয়ে আসব।"

বেলা দশটার সঙ্গে সঙ্গে বলির বাজনা বাজিল; অনেকগুলি মাথা নমস্কারের ভঙ্গীতে নত হইল সেই সঙ্গে দশ বারোটা পশু আতক্ষে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

বলি হইয়া গেল, পূজা দেওয়া হইল না। আশক্ষায় রামুর বুক কাঁপিয়া উঠিল। আগ্রহে মন্দিরের সিঁড়ির ছই ধাপ উপরে উঠিতেই পূজারী ধমক্ দিলেন, "আরে সর্কানাশ! নেমে যাও, নেমে যাও! ভোগ রাগ হয়নি। কি সব অনাচার!"

রামু অপ্রতিভ হইয়া নীচে নামিয়া নর্দামার ধারে দাঁড়াইল। নর্দামা দিয়া তথন রক্তগঙ্গা বহিম্না যাইতেছে।

(8)

"ওরে বাজা, বাজা, ভোগের বাজনা বাজা।"
ঢোল সানাই একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল, ড্যাং নাক্ পোঁ।
"সরে' যা, সরে' যা সব, ভোগ আস্ছে।"
রামু নর্দামার প্রাস্ত ছাড়িয়া একেবারে চত্বরে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভোঁ ঘরর্! সবুজ রঙের প্রকাণ্ড হাওয়া গাড়ী।

"কে এলেন বুঝি! সরে' যা সব, দাঁড়া সরে' দাঁড়া! আমার জপের মালাটা তুলে রাখ ঠাকুর!" বিলাস হালদার চত্বরে নামিলেন।

নামিল অনবগুণ্টিতা ভূষণমণ্ডিতা নারীমূর্ত্তি। দীর্ঘ রজনী জাগরণে আরক্তনেত্র, পরিধানে শুভ্র গরদ, হাতে বেলফুলের মালা।

"কুস্থম বাইজি! কুস্থম বাইজী এসেছেন! ভোগের থালা সরিয়ে পথ করে দাও ঠাকুর! আস্থন! আস্থন!!" বিলাস হালদার গাড়ীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। পশ্চাতে ডালার দোকানীরা।

"মায়ের পাঁঠা হবে তো ? কটা ?"

"শ্রাদ্ধ করাবেন না চণ্ডীপাঠ <u>?"</u>

আজ দিন ভাল আছে মা,একটা স্বস্তায়নের যোগাড় করে' দিই ? গঙ্গা নাইবেন তো ? না স্নান করে' এসেছেন ? তিলক হয়নি যে ! ওরে চন্দন, রক্ত চন্দন আর ছাপগুলো আন, দরজার কাছ থেকে স্বাইকে স্বিয়ে দাও ঠাকুর। কার্পেটের আসন বিছিয়ে দাও।"

সমুখে বিলাস হালদার, ত্রই পার্ষে পূজারী, পশ্চাতে চারিথানি থালায় পূজার উপকরণ বহিয়া চারিজন ব্রাহ্মণ। স্থন্দরী মন্দিরে উঠিলেন।

বেলা বারোটা। পশুর রক্তের ধারা শুকাইয়া কালো হইয়া গেছে পুত্রের পথ্যের সময় উপস্থিত। রামু চঞ্চল হইয়া উঠিল।

কুস্থম বাইজী জপ করিতেছেন। জপ শেষের প্রতীক্ষায় বিলাস হালদার বারন্দায় দাঁড়াইয়া। চন্তবে মালী বান্দী পাঁঠা-ওয়ালা সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে।

মায়ের ভোগের অন্নব্যঞ্জনের উপর মাছি উড়িতেছে। কুস্থম বাইজীর মানসিক কি আছে জানা যায় নাই, কাজেই ভোগ দেওয়া অসম্ভব।

গুডুম। একটার তোপ।

আর অপেক্ষা করা চলে না। গু'দিনের সঞ্চিত উপার্জ্জনের বিনিময়ে সংগৃহীত পূজার উপচার একটা থঞ্জ ভিখারীর হাতে পূলিয়া দিয়া নর্দ্দমা হইতে একটি রক্তচচ্চিত বিৰদল তুলিয়া মাথায় ঠেকাইয়া রামু চলিয়া গেল। যাইবার সময় ধার-বার মন্দিরের দিকে চাহিয়া রামু মালী যুক্তকরে প্রণাম করিতে করিতে মায়ের কাছে কি নিবেদন জানাইয়া গেল তাহা সেই জানে।

### लाएव प्यमान

মাঘের দ্বিপ্রহর। আঙ্গিনায় রৌদ্রের দিকে পিঠ করিরা বেণু সর্দার সম্মুখে একথানি পাথরের থালায় এক রাশ সক্ষচাক্লি লইয়া মাধ্যাহ্নিক জলবোগের উপক্রম করিতেছিল। রঙ্গীন ভিজা গাম্ছাথানিতে মাথায় আধ-ঘোমটা টানিয়া স্ত্রী বিরাজ পিঠার কাঠা-হাতে সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। এমন সময় আহ্বান আসিল, "স্দ্র্যারের পো। বাইরে এসতো একবার।"

দফাদারের কণ্ঠস্বর শুনিয়া বেণু উঠিয়া পড়িতেছিল, বিরাজ তাড়াতাড়ি কহিল, "মুখের 'গাস্'টা খেয়ে যাও গো।"

"হ'থানা থেয়ে আমার পেট ভর্বে নারে, বিরাজ ! তুই এখানে দাঁড়িয়ে থাক্, আমি একুনি আস্চি !"

বেণু হাত ধুইয়া উঠিয়া গেল।

মিনিট দশ পর ফিরিয়া আসিয়া হতাশস্বরে বেণু কহিল, আমার আর তোর হাতের সক্ষচাক্লি থাওয়া অদেষ্টে নেইরে, বিরাজ! দে দিকিন্ পাগ্ড়ীটা এথুনি আবার বেরোভে হ'বে।"

"এই ভর হুপুরে আবাব কোন্ পোড়ার মুখোর মুখ পুড়েছে বে, তোমায় যেতে হ'বে ?" বিরাজ কহিল।

"চেঁচাস্নিরে পাগলী। লাটের গাড়ী আস্ছে, পাহারায় যেতে

#### থার্ডক্লাম

হবে। দে পাগড়ীটা। দাঁড়াওগোঁ দফাদার দা, পাগড়ীটা বেঁধে বাচ্ছি।" দারের দিকে চাহিয়া বেণু কহিল।

বাহির হইতে জবাব আসিল, "একটু চট্পট্ সেরে নাও, সন্ধারের পো! যেতে হ'বে আবার পাকা ছ' কোশ।"

পাগড়ী বাঁধা শেষ হইলে বিরাজ হ'থানা সক্ষচাক্লি হাতে করিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া মিনতি করিয়া কহিল, "আমার মাথা খাও, এই হ'থানি গালে দিয়ে এক ঘটি জল খেয়ে যাও। সেদিনও গড়েছিমু, খেলে না, কোথায় মড়া অগ্লাতে গেলে! আজ—"

"এখন খেলে আর হাঁটতে পার্ব নারে বিরাজ। সাঁঝে গাড়ী পার ক'রে দিয়ে পহর রাতেই ফিরে আস্ব! তুই উমুনে একটু জল বসিয়ে রাখিস্। পিঠেগুলো ভালো ক'রে ঢেকে রাখগে!"—বলিয়া পিষ্টক-স্থূপের দিকে একটি সভৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া লাঠি হাতে বেণু ঢৌকীদার বাহির হইয়া গেল।

স্বামীর বহুদিনের আকাজ্জিত সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিকর এই থাছটি অনেক দিন চেষ্টা করিয়াও সে সম্মুথে বসিয়া খাওয়াইতে পারিল না! পিঠাগুলি গুছাইয়া তুলিয়া বিরাজ গামছায় চোথ মুছিল।

ঘরের বিদ্নাটিকে তো বেণু কোনমতে কাটাইয়া আসিল কিন্তু পথে আর এক বিদ্ন উপস্থিত। একটি স্বল্লজন অন্ধকার ডোবার ধারে বেণুর সাত বছরের পুত্র মনাই বঁড়শী নাচাইয়া 'চ্যাং' মাছ ধরিতেছিল। প্রত্যাহ দ্বিপ্রহরে এইটি ছিল তাহার নিত্যকর্ম। বেণু তাহার দৃষ্টি এড়াইবার জন্ম অতি লঘুপদে আসিতেছিল কিন্তু
মনাইকে ফাঁকি দিতে পারিল না। পিতার পরিচিত নীল পাগড়ী
সে দ্র হইতে দেখিয়াছিল কিন্তু পিতা অন্ত পথে চলিয়া ষাইবে
ভয়ে, ভাবে ভঙ্গীতে কোনোরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করে নাই। বেণু
সতর্ক পদে নিকটে আসিতেই, সে ছিপ ফেলিয়া এক লক্ষ্ণে পথের
মাঝখানে উঠিয়া আসিল এবং তাহার পোষাকের প্রান্ত মুঠা করিয়া
কহিল, "কোথা ষাচ্ছ বাবা ?" বেণু বিপদে পড়িল! সত্য কথা
বলিলে মনাই সঙ্গে ষাইবার জিদ্ ধরিবে। একটু ভাবিয়া কহিল,
"কালীতলায়।"

জগতে মনাইয়ের ভীতির একমাত্র স্থান ছিল এই বারোয়ারী কালীতলা। সেথানৈ যত ভূত আর প্রেতের আড্ডা, কোন স্ত্রে এই তত্তী তাহার শিশু-মন্তিকে প্রবেশ করিয়া বাসা বাঁধিয়াছিল। কালীতলার নাম শুনিয়া সে এক পা পিছাইয়া গিয়া কহিল, "সাঁথের আগে ফির্বে বাবা, জান্লে?"

পুত্রের সঙ্কাবিহবল দৃষ্টি দেখিয়া বেণু কহিল, "সাঁঝের আগেই ফির্ব মনাই, তুই ঘরে যা।" তাহার পর পুত্রকে একটি চুমা দিবার অভিপ্রায়ে ছই হাত বাড়াইয়া তাহাকে বুকে তুলিতে যাইতেছিল, এমন সময় পিছনে দফাদার কহিয়া উঠিল, "পথে দাঁড়িয়ে আর দেরী কোরো না, সন্দারের পো, বেলা ভাটিয়ে আস্ছে।"

অগত্যা মাথা নীচু করিয়া পুত্রের গালে তাড়াতাড়ি একটা চুমা

দিয়া বেণু কহিল, "ঘরে যা মনাই তোর মা পিঠে নিয়ে ব'সে আছে।" পিঠার কথা শুনিয়া সে ছিপগাছি ভুলিয়া লইয়া বিনাবাক্যে বাড়ীর পথ ধরিল এবং কিছুদ্র গিয়া গলির মোড়ের বেত ঝোপের আড়াল হইতে মুখ বাহির করিয়া পিতাকে অবশু অবশু সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিবার জন্ম দিতীয় বার উপদেশ দিয়া গেল।

( २ )

শীতের ছোট শেষ বেলাটি অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রতি চল্লিশ হাত অন্তর চৌকীদার নামধারী এক-একটি মানব-সন্তান লাঠি ঘাড়ে করিয়া লাটের স্পেশালের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া খোলামাঠের তীব্র হাওয়ায় শীতে কাঁপিতেছিল। গাড়ী আসিবার সময় ছিল সন্ধ্যায়, কিন্তু রাত্রি প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল গাড়ী তথনও আসিল না। বেণু অধীর হইয়া উঠিল। দিব্য চক্ষেদ্রে দেখিতে পাইল, পাথরের খালায় সক্ষচাক্লি সাজাইয়া এতক্ষণে বিরাজ প্রদীপ আলিয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। বেণু জিজ্ঞাসা করিল, "গাড়ীর থবর কি দফাদার দা ?"

দফাদার নিজেও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কহিল, "মালিক হজুরদের হুকুম তামিল কর্তে এসেছি। থানা থেকে ব'লে দিলে সাঁঝ বেলায় যাবে গাড়ী, এখন তো রাত এক পহর। কাঁথাখানাও আনিনি!" দফাদার মাথার পাগড়ী খুলিয়া গায়ে জড়াইল। শীভ তথন ক্রমেই তীব্র হইয়া উঠিতেছিল।

#### লাটের স্পেশাল

বস্তুতঃ গাড়ী ছাড়িবার সময় ঘণ্টা পাঁচেক পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু গণ্ডগ্রামের চৌকীদারের কাছে সে সংবাদ পৌছে নাই।

এমন সময় মেঘ করিয়া আসিল। চৌকীদারের দল প্রমাদ গণিল। ইহার পর যদি বৃষ্টি আরম্ভ হয় তাহা হইলে প্রাণ লইয়া গৃহে ফেরা অসম্ভব, এ কথা দফাদারকে স্পষ্ট ভাষায় জানাইতে কেহই দিধা করিল না। দফাদার একটি ছোট পুঁটলী উচু করিয়া ধরিয়া কহিল, "শীতের ওবুধ সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আয় দেখি!" ইঙ্গিতটা সকলেই বৃঝিল। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে "বোম্ বোম্ ভোলানাথ" শন্দে স্থানটি মুখর হইয়া উঠিল এবং গঞ্জিকার ধ্যে অন্ধকার আরও জমাট বাঁধিয়া গেল। দফাদার ডাকিল, "সন্দারের পো, কোথায় গা ?"

বেণু জবাব দিল, "উছ! আমি থাব না দফাদার দা।" এক কালে সে প্রাদস্তর গঞ্জিকাসেবী ছিল কিন্তু বৎসর তিনেক হইল বিরাজ তাহাকে তাহার শাঁথা সিঁহরের দিব্য দিয়া নেশা ছাড়াইয়াছে; সেই অবধি বেণু গাঁজার কলিকা স্পর্শ করে নাই। শীতের ওষ্ধ সেবন করিয়া চৌকীদারের দল কিছুক্ষণের জন্ম নিস্তব্ধ হইল। কেবলমাত্র বেণু হুই হাঁটু মুড়িয়া তাহার উপর মুখ রাখিয়া শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

#### हम्! हम्!

"উঠে দাঁড়া সব। লাঠি ঘাড়ে ঠিক্ হ'য়ে সাম্নে চেয়ে থাক্ !"

#### থার্ডক্লাল

मकामात्र शैंकिन।

हम् ! हम् ! शाफ़ी हिनया शान-मान शाफ़ी।

বিরক্ত হইয়া চৌকীদারের। অদৃষ্টকে অভিসম্পাত দিল।
দফাদার কছিল, "শীতের ওষ্ধ আর একবার তৈরী করে' নাও
দেখি, শীত ভয়ে ভাগবে।"

ঔষধ সেবন চলিতে থাকিল, দূর হইতে বেণু খ্ম-কুগুলীর দিকে চাহিয়া রহিল, নড়িল না।

রাত্রি দশটায় ছই এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িল। বেণু কোনক্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল বে, সঙ্গীরা চার পাঁচজন করিয়া কুগুলী পাকাইয়া ভূমি-শব্যায় আশ্রয় লইয়াছে।

বেণুর মনে হিংসা হইল। সর্বাঙ্গ তথন অসহ শীতে আড় ষ্ট হইরা আসিতেছিল; পদতলের পাথরের মুড়িগুলি মনে হইতেছিল বরফের টুক্রার মত। কিছু দ্রে তারের বেড়ায় হেলান দিয়া দফাদার ঘুমাইতেছিল। বেণু কিছুক্ষণ কি ভাবিল তাহার পর দফাদারের গাঁজার সরঞ্জামের পুঁটলীটি বাহির কারিয়া আনিল। কলিকায় আগুন দিয়া সে মৃহ্মরে কহিল, "কিছু মনে করিস্নি, বিরাজ! তোর শাঁখা-সিঁহুর অক্ষয় হোক্! আজ এক টান না টান্লে আর বাঁচব না। বোম্! বোম্!"

অনেক দিনের অনভ্যাস, কলিকায় বার ছই দম দিতেই বেণুর মাথা ঘুরিয়া উঠিল, লাইনের দিকে ঠিক্রিয়া পড়িয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "মাথায় একটু জল দাও গো দফাদার দা! সারা

#### লাটের স্পেশাল

পিরথিম ঘুরছে !" তাহার আড়েষ্টকণ্ঠ হইতে কথাগুলি বাহির হইল অতি ক্ষীণস্বরে, তাহাতে দফাদারের নিদ্রাভঙ্গ হইল না।

মধ্য রাত্রি। হিমসিক্ত আচ্ছোদনের নীচে কুগুলী করিয়া তন্ত্রাচ্ছন্ন প্রহরীর দল কাঁপিতেছিল। এমন সময় দ্রের কোনো সজাগ প্রাণীর কণ্ঠ শোনা গেল, "লাটের গাড়ী। লাটের গাড়ী।"

প্রদীপ্ত আলোক-ফলকে নিশীথের অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া রক্তাক্ষু লোহ-দানব ছুটিয়া আসিল। চৌকীদারের দল কাঁপিতে কাঁপিতে ধড়্ফড়্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কেবল উঠিল না একজন! বেখানে বেণু সন্দার পাহারায় ছিল সেখান হইতে অতি ক্ষীণ একটি আর্তনাদ শোনা গেল—মুহুর্ত্তের জন্ম। এঞ্জিন কোনও অজ্ঞাত বস্তুতে বাধা পাইয়া একটু তুলিল কিন্তু তাহার গতি মন্থর হুইল না।

ম্পেশাল চলিয়া গেল। পরদিন প্রাতে সংবাদ-পত্তে বিজ্ঞাপিত হইল যে লাটের গাড়ী নিরাপদে সহরে পৌছিয়াছে।

বেণু সন্দারের নিপ্রাণ দেহপিণ্ড যথন সহরের 'মর্গ' হইতে শতদীর্ণ হইয়া ফিরিয়া আসিল তাহার পূর্ব্বেই বিরাজের সরুচাক্লি শুথাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে।

## **ह**खीगखन

প্রকাণ্ড একটি বেলগাছ। তাহার ছায়ায় মোহন ঠাকুরের চণ্ডীমণ্ডপ। সন্মুখে আঙ্গিনা, প্রথম রাত্রির পরিকার জ্যোৎসায় ধব্ ধব্ করিতেছে।

কোজাগরের পরের দিনের রাত্রি। চণ্ডীমণ্ডপে সেদিন মোহন-পুরের সমাজপতিদের বার্ষিক বৈঠক। সামাজিক হৃদ্ধতিকারীদের বিচার ও দণ্ডদানের সভা।

দেবীর আসনের চৌকীতে তথনও সিন্দুর জল্ জল্ করিতেছে।
সেই আসনকে কেন্দ্র করিয়া কুশাসন এবং পাটি বিছাইয়া সমাজপতিরা বসিয়াছেন। প্রাঙ্গণে প্রকাণ্ড নিমের গুঁড়ি জলস্ত, তাহার
পাশে চিমটা হাতে দীর্ঘদেহ বংশী গোপ তামাক জোগাইতেছে।
চণ্ডীমগুপে ডাবা থেলো ও বাঁধা ছঁকা অস্থাবর সম্পত্তির মত হস্ত
হইতে হস্তাস্তরে ঘুরিতেছে, পণ্ডিত মহাশয় মহিষ-শৃঙ্গের কোটা থুলিয়া
ঘন ঘন নশ্ত লইতেছেন। কাশি এবং হাঁচির শব্দে চণ্ডীমগুপ মুখর।

"না হে চক্কোতি, আর সওয়া যায় না। দিন-কাল ক্রমেই থারাপ হ'য়ে আস্ছে। তোমরা গাঁয়ে থাক, রাঘবও রয়েছে—
তোমাদেরই দেখা-শোনা উচিত, এখন হাল ছেড়ে দিলে শেষে
সাম্লাতে পার্বে না।"

"দেওয়ানজী যা বললেন ঠিক! কিন্তু রাঘব কর্বে কি ?

মোহন ঠাকুরের ছেলে হ'লেই ত হয় না, বয়সটা কি তার ? আপনি থাকুন একটা মাস, দেখুন কি করি!"

সাহেবপুরের রেশমকুঠির দেওয়ান হরি মুখ্যো শ্রেজাইয়ের বোতাম খুলিয়া স্ফীতোদর বাহির করিয়া কহিলেন, "বুঝি তো সব দাদা, কিন্তু চাকর আর কুকুর। এই পনেরটী দিন ছাড়া সাহেব ছুটি মঞ্জুর করে না তার কি ? গাঁয়ে থাক্তে গেলে চাকুরী ছাড়তে হয়, একবার ভাবি—"

স্থাররত্ব মহাশয় কহিলেন, "সর্বনাশ! তুমি আছ তবু মোহন-প্রের গাজনতলায় ঢাক বাজে হে, মুখুযো। চাকুরী তো তোমার একার নয়, দশ জনের। দশ জন থাছে। পাল-পার্বণে অতিথ বোষ্টম সেবা হছে। গোয়াল মালীরা টি কৈ আছে। দীর্ঘজীবী হ'য়ে থাক, বাবা!"

হরি মুখুষ্যে স্থায়রত্ব মহাশয়ের পায়ের ধূলা লইয়া কহিলেন, "এটা কি একটা কথা, পণ্ডিত মশায় ? আপনাদের আশীর্কাদই সব, দশ জনের বরাতেই হচ্ছে, আমি তো নিমিত্ত।"

দেওয়ানজী ত্রেজাইয়ের বোতাম আঁটিয়া দিলেন !

চণ্ডীমণ্ডণের সন্মুখে আঙ্গিনায় সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া দাঁড়াইল এক বৃদ্ধ।

"কে, সাধুচরণ ?"

নিজের অপরাধের গুরুত্ব সে জানিত। কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "আজে, বাবাঠাকুর !"

"ওরে বেটা হারামজাদা।"—শশাঙ্ক ঘোষাল হাঁকিলেন।

"থড়ম পেটা ক'রে তাড়াও ব্যাটাকে গাঁ থেকে ! ধর্ম নষ্ট করনি"—ভায়রত্ম মহাশয় নশু লইলেন। সাধুচরণ কাঁপিতে লাগিল।

দেওয়ানজী ডাকিলেন, "রাঘব কোথায় হে ? কি করা যাবে এর, এস দেখি শুনি।"

স্বর্গীয় মোহন ঠাকুরের সস্তান রাঘব ঠাকুর। বছর তিশেক বয়স। মাথায় বাবরী, বলিষ্ঠ স্থপৃষ্ট দেহ। কপালে সিন্দ্রের ত্রিপৃণ্ডু, হাতে মোটা বাঁশের লাঠি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। বয়সে সকলের ছোট বলিয়া সকলের পশ্চাতে এক কোণে বসিয়া কলিকায় তামাক খাইতেছিলেন। সন্মুখে আসিয়া কহিলেন, "বিচার আপনারা করুন, খুড়োমশাই। আপনাদের যা মত হবে আমারও—"

"তা কি হয় ? দেওয়ানজী কহিলেন, মোহন ঠাকুরের ছেলে তুমি বাবাজী! বয়সে যাই হও মোহনপুরে তোমার কথাই আগে।"

রাঘব ঠাকুরের গন্তীর তীত্রকঠে ধ্বনিত হইল, "সাধুচরণ !" রাঘব ঠাকুরের দিকে ভয়ে সাধুচরণ চাহিতে পারিল না, চণ্ডীমগুণের পৈঠায় মাথা রাখিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া কহিয়া উঠিল, "আর কর্ব না, বাবাঠাকুর ! এবারকার মত—"

"বেটা হারামজালা! এবারকার মত! মোহনপুরের জেলে

ভুই বেটা, ভোর পান্সীতে মূর্গী রেঁধে থেল সাহেব! মোহনপুরের মুখে কালী দিলি বুড়োকালে, হারামজাদা!"

সাধুচরণ রাঘব ঠাকুরের সন্মুখে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল মাত্র।

ন্তায়রত্ম মহাশয় নভাদানী রাথিয়া থড়ম তুলিয়া লইলেন। সাধুচরণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "প্রাচিত্তির কর্ব, বাবাঠাকুর।"

"প্রাচিন্তির। পয়সা পাবি কোথা রে ? কে কে ছিলি সে-পান্সীতে ?"

কাঁপিতে কাঁপিতে আরও পাঁচজন নত মন্তকে কম্পমান দেহে সাধুচরণের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

জগু, মান্কে, বৈকুণ্ঠ, বিপিন আর খ্রামাদাস !

"মূর্গী আর পোঁরাজের গন্ধ বড় ভালো রে হতভাগারা! আবার তুলসীর মালা রেখেছিদ্!"

জগু, মাণিক, বিপিন প্রভৃতি সমস্বরে কহিল, "আর হবে না, বাবাঠাকুর !"

"আর যদি কখনও হয় তো, দেখছিস লাঠি, পাঁজর ভেঙ্গে দেব। গত বচ্ছর সনাতনের কথা মনে আছে তো? যা সব! এবার কালীপুজোর দিন পাঁচ মণ মাছ জোগাতে হবে তোদের ছ'জনকে, দাম পাবিনি।"

ছয়টি প্রাণী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ক্বতজ্ঞতা জানাইল। "তোদের পাড়াশুদ্ধ ছেলে-মেয়েকে এথানে পাঠাবি সেদিন

হু'বেলা প্রসাদ পাবে। যা বেটারা। আজ রাত ভোর কীর্ত্তন ক'রে কাল সকালে স্নান ক'রে আস্বি, একটু শান্তি দিয়ে দেব।" রাঘব ঠাকুর লাঠি কোলের উপর রাখিয়া আসন লইলেন।

বৃন্দাবন বিশ্বাস আসিয়া দাঁড়াইল। অপরাধ গুরুতর। কায়স্থ পরিচয়ে পানীয় জল দিয়া সে এক সদ্ ব্রাহ্মণের ধর্ম নষ্ট করিয়াছে, অভিযোগ এইরূপ। "পের্নাম হই—" বৃন্দাবন যুক্তকরে প্রণাম করিল।

"কি রে বেন্দা ? বামুন-কায়েতকে জল থাওয়াতে সাধ হয় কটি নিলেই পারিস্। এসব ছর্ম্মতি কেন রে বেল্লিক !" রাঘর ঠাকুরের কথা শুনিয়া নতশিরে বুন্দাবন দাঁড়াইয়া রহিল, জবাব দিল না।

"বেটা! অধার্মিক চণ্ডাল!" স্থায়রত্ন মহাশয় চীৎকার করিয়া থড়ম ছুঁড়িলেন। বাঁ হাতে ললাটের রক্তধারা চাপিয়া বুলাবন বসিয়া পড়িল। পর মুহুর্ত্তেই উঠিয়া থড়মখানিতে মাথা ঠেকাইয়া সসম্রমে সেথানিকে চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকে তুলিয়া দিল।

"আর কে আছিন্ ?" রাঘব ঠাকুর হাঁকিলেন। প্রাঙ্গণের অন্ধকার কোণ হইতে জন কয়েক লোক উঠিয়া আদিল। ভাহাদের অঙ্গ কম্পমান, মুখ পাংশু।

"বাবাঠাকুর! বাবাঠাকুর!!" উন্মাদের মত একটি স্ত্রীলোক ছুটিয়া আসিল।

"বাবাঠাকুর !"

"আরে ছুঁ দ্নি, ছুঁ দ্নি, বাগ্দী-বৌ! হোণা থেকেই বল্।"

বাগ্দী-বৌ ছাড়িল না, রাঘব ঠাকুরের পা জড়াইয়া ধরিল। সমস্ত অঙ্গ অগুচি হইয়া গেল, রাঘব ঠাকুর ক্রকুঞ্চিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। "দিলি ছুঁয়ে সন্ধ্যাবেলায়!"

বাগ্দী-বৌ তথাপি পা ছাড়িল না—"বাঁচান, বাবাঠাকুর !" "আরে উৎপাত, হ'ল কি বল দেখি তোর ?"

"মান-সরম্ভম সব গেল বাবাঠাকুর! শেষ বেলায় ঘাটে গিয়েছিল নারাণী। নেয়ে আস্বার পথে ও-গাঁরের রহিম দর্দারের বেটা বলে কি না—মেয়ে তো আমার কলসী ফেলে পালিয়ে এসেছে। নজ্জায় মাথা কাটা গেল, বাবাঠাকুর!"

চণ্ডীমণ্ডপ শুদ্ধ সমাজপতিরা ছঁকা রাখিয়া উঠিয়া পড়িলেন।
আঙ্গিনায় বংশী গোপের হাতের চিম্টা ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া
উঠিল। বৃদ্ধ সাধু মাঝির ক্যুক্ত দেহ সহসা ঋজু হইয়া গেল।
ক্ষতস্থানে থানিকটা ছাই লেপিয়া বৃন্ধাবন উঠিয়া দাঁড়াইল। বাম
হস্তের বংশ-ষষ্ট দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া রক্তচক্ষু রাঘব ঠাকুর তিন লক্ষে
প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া গেলেন, অপরাধীর দল বিনাবাক্যে তাঁহার
অন্ধ্যরণ করিল, চণ্ডীমণ্ডপের অঙ্গন শৃশু হইয়া গেল।

ভায়রত্ব মহাশর ভামা বাগ্দীনীর হাত ধরিয়া তুলিয়া কহিলেন—

ভন্ন করিদ্নে বাগ্দী-বৌ! আমরা আছি। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা দেখে নেব। আজ রাতে দেওয়ানজীর বাড়ীতে নারাণীকে নিম্নে এদে শুয়ে থাক্বি। রামু, জগাই, বৈকুণ্ঠ যা থার্ডক্লাশ

বাগ্দী-বৌয়ের সঙ্গে—মা-বেটিকে সাথে ক'রে দেওয়ান-বাড়ীতে পৌছে দে।"

ইহার পর চল্লিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মোহন ঠাকুরের চণ্ডীমণ্ডপ দেনার দায়ে কয়েক হাত ঘুরিয়া শেষে 'দি মোহনপুর ড্রামাটিক ক্লাবে' পরিণত হইয়াছে।

কোজাগরের পরের দিন সন্ধ্যা। আগামী দীপান্বিতার দিন বারোয়ারী কালীতলায় মেবার-পতনের অভিনয় হইবে, তাহারই মহলা চলিতেছিল।

ক্লাব-ঘরে জন বিশেক লোক বালক এবং যুবক। কয়েক জোড়া তবলা, ডুগি, গুটি ছই হার্ম্মোনিয়াম, একখানা বেহালা ইভস্ততঃ বিক্লিপ্ত; বেড়ার গায়ে খানকয়েক স্বদেশী ও বিদেশী অভিনেতার বিচিত্র মুখভঙ্গীর ছবি, গুটিকয়েক বাবরী চুল, জরিদার চাপকান ও একখানি বড় আয়না।

হার্মোনিয়ামে স্থর দিয়া চপল কহিল, "আচ্ছা 'সি-সার্পে' ধ'রে দাওতো দেখি।" জনকয়েক বালক মুখের জ্বলস্ত বিড়ি মাটিতে নামাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, 'মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড়, যুমেছিল যেথা প্রতাপ বীর।'

"ও কি হচ্ছে অনঙ্গ! চিতোর বলছ অমন ক'রে যে! জোমার 'ফিলিং' হচ্ছে না মোটে। চোখটা একটু বোজ—মিঠে রক্ষের। ঘাড়টা একটু কাৎ কর, বাঁ পা'টা একটু সাম্নে। বাস্। অনেকটা

হ'য়েছে ! মনে ভাষতে থাক জুমি সত্যিকার অমরসিংহ, তা হ'লে ঠিক 'পদ্চার' আদ্বে। ওরে একটা সিগারেট দে।"

"মাষ্টার মশাইকে একটা সিগারেট দিয়ে যা কমল। আছো নাচগুলোতে আমাদের খুব সাক্সেস হবে, না ? কি বলেন, মাষ্টার মশাই ?" অনস্ত উত্তরের প্রতীক্ষায় ব্যাকুলভাবে মাষ্টারের দিকে চাহিল।

মাষ্টার আশাস দিয়া একবার গা মোড়া দিতে দিতে বলিলেন, "থুব সম্ভব। আমরা কলকাতায় ছোক্রা খুঁজতে খুঁজতে হয়রান, আর তোমাদের জেলে ছুতোর পাড়া থেকেই তিনটে প্লের নাচের ছেলে জুটে যায়, তাও বিনি পয়সায়। কি ? ডাব ? না, খাব না গলা ধ'রে যাবে, তার চেয়ে চা আনো।"

"ওরে চায়ের জল চাপিয়ে দে।" তিন চারজন সমস্বরে আদেশ দিল।

একটি যুবক হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া উপস্থিত। অনঙ্গ কহিল, "কি প্রেম-কোরক, হাঁফাতে হাঁফাতে আস্ছিস্ যে ?"

"আর শুনো না, অনঙ্গ-দা! বুড়োরা সব বৈঠক বসিয়েছে, বল্ছে জাত গেল, ধর্ম গেল! যত জেলে মালী ছোট জাতের ছেলে নিয়ে নাকি আমাদের কারবার, তাদের হাতের জল থেয়ে চা থেয়ে উচ্ছন্ন যাচিছ় | হাঃ! হাঃ!"

99

প্রেম-কোরক হাসিতে হাসিতে বসিয়া পড়িল।

#### থার্ডক্লাশ

"ফুল্স্! ছোট জাত! আর ওরা সব বড় জাত! ওরাই তো সর্কানাশ কর্লেন জাতটার! ও সব গোঁড়ামি—"

অনঙ্গ কৃথিয়া উঠিল।

চপল হার্ম্মোনিয়ামে স্থর দিয়া কহিল, "ছোট জাতই আমরা। চাই, তারা থাকলেই জাত থাকবে।"

"ধা ধিঙ্গাড় ধা, ধিঙ্গাড় ধা ধা" বোল আওড়াইয়া স্থাংস্থ তবলায় চাঁটি দিয়া কহিল, "একবার তেরে কেটে তাক্ ক'রে দিতে পার না অনঙ্গ-দা ?"

"আর ছ'টি বচ্ছর সবুর কর স্থধাংশু, মোহনপুরের চেহারা একদম বদ্লে দেব, দেখে নিও।" অনঙ্গ সিগারেট ধরাইল।

অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল বিপিন মালী। তাহার দৃষ্টি শঙ্কিত। "কি রে, বিপিন, অত শুকনো যে ?"

"আজ্ঞে বাবু কি বলব, আপনাদের চরণে আছি।"

"ব্যাপার কি বলতো দেখি। আবার বুঝি সমাজে 'ঠেকা' করেছে, না ?"

"না, বাবু। বাড়ীর মেয়েদের তো ঘাটে যাওয়া বন্ধ হ'ল,
বাবু। কাল আমার বোনকে ঘাটের পথে ইসারায় ও পাড়ার
কবির সেথ ডাক্ছিল, আজ আমার মেয়ের হাত ধ'রে টেনেছে।
আর ভয় দেখিয়েছে যদি বোনকে তাদের বাড়ী না পাঠাই তবে
বাড়ীতে চড়াও করবে।"

"তুই কি করেছিস ?"

## চণ্ডীমণ্ডপ

"গরীব মানুষ, আমি কি করব, বাবু ? আপনারা একটা বিহিত করুন।"

"চৌকীদারকে বলিস নি ?"

"বলেছিত্ব। সে 'গা' করলে না। থানায় যেতে বলে। সে তো আবার দশ কোশ পথ, ঘর ফেলে যাই কি ক'রে? আপনারা আছেন বাপের মত—" হাউ হাউ করিয়া বিপিন মালী কাঁদিয়া উঠিল।

"এই তোমাদের গাঁয়ের একটা মস্ত 'ডুব্যাক'—কাছে থানা নেই।" বলিয়া মাষ্টার মহাশয় চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলেন।

"সেটা ঠিক! যে রকম অবস্থা থানা কাছে না থাক্লে চলবার আর উপায় নেই। কাগজে এসব নিয়ে লেথালেখি কর-বারও দরকার হ'য়ে পড়েছে দেখছি। শেষে কোনদিন গুণ্ডাগুলো আমাদেরই মাথা ফাটিয়ে দিয়ে যাবে। আছা তুমি যাও বিপিন, বাড়ীতেই থেকো, কোথাও যেয়ো না। মেয়েদের আর ঘাটে জল আনতে পাঠিও না। কাল সকালে একবার এসো। ভেবে-চিস্তে যা হয় করা যা'বে। হঠাৎ তো কিছু করা যায় না।"

বিপিন চলিয়া গেল। আধ ঘণ্টা পরে সমবেত কণ্ঠস্বরে সমস্ত পল্লী মুখর হইয়া উঠিল—

"জ্ঞলিল যেখানে সেই দাবাগ্নি
—সে রূপ-বহ্নি পদ্মিনীর।
কাঁপিয়া পড়িল সে মহা আহবে

যবন-সৈত্য ক্ষত্রবীর।"

# প্রত্যপণ

যে তাহার নাম চাঁপা রাখিয়াছিল, সে মোটেই ভুল করে নাই।
ফুলটির বর্ণের সহিত দেহের বর্ণের কোনও পার্ছক্য ছিল না;
কিন্তু চাঁপার অদৃষ্ট ছিল মন্দ। দশ বছর বয়সে গোপাল বৈরাগীর
সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, তেরো বৎসরে সে বিধবা হইল।
তথন চাঁপার মা বাঁচিয়াছিল; আর একবার চাঁপাকে পাত্রস্থ
করিবার চেষ্টা বুড়ী অনেকবার করিয়াছিল কিন্তু কন্তা রাজী হইল
না। তারপর মা মরিয়া গেল। চাঁপাও নিরুদ্ধেগে দিন কাটাইয়া
সবে বিশ বৎসরে আসিয়া পৌছিয়াছে।

একেবারেই নিরুদ্বেগে দিন কাটাইয়াছে বলিলে মিধ্যা বলা হইবে। তাহার রূপের পূজারীর অভাব ছিল না; নবীন গোয়ালা হইতে আরম্ভ করিয়া ছিদাম বৈষ্ণব পর্যান্ত সকলেই এক আধবার তাহার অন্থগ্রহ প্রার্থনা করিয়া ধমক্ থাইয়া গেছে। আজকাল আর বড় কেহ চাঁপার কাছে বিবাহের প্রস্তাব লইয়া আসিত না। একে চাঁপার ধর্মবাপ গ্রামের জমিদার রাজীববাব্র শাসন, তাহার উপর চাঁপার তিরস্কার, এই তুইটি পদার্থ পাণিপ্রার্থীদের আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিতেছিল।

চাঁপা লেথাপড়া কিছু জানিত। গ্রামের প্রাইমারী বালিকা বিফালয়ে লব্ধ বিফাকে সে ক্রমাগত রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া আনেকদুর অগ্রসর করিয়। লইয়াছিল। সকালে মুড়ি ভাজিয়া বৈকালে রূপগাঁর বাজারে সে মুড়ি বেচিত। রাত্রে ফিরিয়া তাহার সঙ্গিনী জমিদার বাড়ীর ঝি লক্ষীবুড়ীকে শ্রোত্রীর আসনে বসাইয়া মহাভারত পড়িত, এইরূপে চাঁপার দিন কাটিয়া যাইতেছিল।

সেদিন শ্রাবণের মেঘ অপরাহেই সন্ধ্যা ঘনাইয়া তুলিয়াছে।
চাঁপা তাড়াতাড়ি মুড়ী বেচিয়া বাড়ী ফিরিল। গৃহের বাহিরের
আঙ্গিনায় নিম গাছের ঘন ছায়া অন্ধকার রচনা করিয়া রাখিয়াছে।
আঞ্গিনায় পা দিয়াই চাঁপা দেখিল কে যেন বারান্দায় শুইয়া।
অন্ধকারে স্পষ্ট কিছু দেখিবার উপায় ছিল না, চাঁপা প্রশ্ন করিল,
"কে ও ?" কোন উত্তর আসিল না। তখন মুড়ীর ডালাটি
রাথিয়া একটি প্রদীপ হাতে করিয়া সে বাহিরে আসিল।

যে শুইয়াছিল তাহাকে চাঁপা কোনও দিন দেখে নাই। কুড়ি বাইশ বছরের যুবক চক্ষু মুদিয়া শুইয়াছিল, চাঁপা তাহার কাছে দাঁড়াইয়া আবার প্রশ্ন করিতেই যুবক চক্ষু মেলিয়া কহিল, "জল"।

চাঁপা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে ? কি হ'য়েছে ?" যুবক শুধু কহিল, "জল! পিপাসা!" চাঁপা বুঝিল আগন্তুক অস্ত্রন্থ। ঘটিতে জল আনিয়া তাহাকে জলপান করাইয়া গায়ে হাত দিয়া দেখিল দারুণ জর! জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি ? এখানে কি ক'রে এলে ?"

যুবক যাহা বলিল, তাহার সংক্ষিপ্তসার এই যে, তাহার নাম বনমালী। মহেশতলায় যাইতে জ্বের বেগ প্রবল হওয়াতে

#### থার্ডক্রাশ

এইখানে শুইয়া আছে, জর কমিলেই চলিয়া যাইবে। মহেশতলা রূপগাঁ হইতে গুই ক্রোশ। আত্মীয় থাকিলে সেখানে সংবাদ পাঠাইবে ভাবিয়া চাঁপা প্রশ্ন করিল, "সেখানে তোমার কে আছে ?" যুবক শুধু কহিল, "কেউ না। মন্দির দেখ্তে যাচ্ছিলাম।"

চাঁপা একটু বিব্ৰত হইয়া কহিল, "তাইতো! এখানে তোমাকে কে দেখ্বে ? কোথা থেকে বা এলে!"

যুবক কহিল, "কাউকে দেখতে হবে না। জ্বর কম্লেই স্থামি চ'লে যাব। তুমি যাও।" স্বরে একটু তীব্রতা ছিল, চাঁপা তাহা স্মুছত করিল। সে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না, "মাথার কাছে ঘটতে জল রৈল পিপাসা হ'লে খেও।" বলিয়া চাঁপা ভিতরে চলিয়া গেল।

রাত ন'টায় চাঁপা একবার বাহিরে আসিল। বনমালী তখন জরের ঘোরে অক্ট্রুরে প্রলাপ বকিতেছিল। চাঁপা প্রমাদ গণিল। বাহিরে এই অবস্থায় একটা মান্ত্র্যকে কি করিয়া ফেলিয়া রাখা যায় ? আর ভিতরেই বা অপরিচিত যুবাকে স্থান দেয় কি করিয়া ? মানসিক অবস্থা যখন এইরূপ সেই সময় লক্ষী আসিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত দেখিয়া সে কহিল, "তা আর কি কর্বে ?" 'রুষ্টের জীব' ফেল্তে তো পার্বে না! বাইরের ঘরে মাচার উপর বিছানা ক'রে দাও। আহা কার বাছা যেন!

সেইটিই স্বযুক্তি বোধ হইল; বিছানা করিয়া হুইজনে ধরাধরি করিয়া আনিয়া বনমালীকে ভিতরে শোয়াইয়া দিল। সারা রাত্রি

ধরিয়া মাথায় জল ঢালিয়া আর পাথার বাতাস করিয়া চাঁপা যথন অুমাইয়া পড়িল তথন প্রভাত হইয়া গেছে।

সে দিন আর মুড়ি ভাজা হইল না।

( २ )

সে দিনও জর পূর্ববংই রহিল। চাঁপা প্রথম প্রথম একটু
বিরক্তি বোধ করিতেছিল কিন্তু হুপুরে জরের ঘোরে যখন বনমালী
তাহার হাত হ'থানি ধরিয়া কহিল, "তুমি জনেক করেছ আমার
জন্তে কিন্তু আমি বোধ করি বাঁচব না।" তখন অকন্মাৎ চাঁপার
চক্ষ্ ছটি ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। মুহুর্তের মধ্যে নিজের সমন্ত শ্রম
ও অস্কবিধার কথা ভূলিয়া গিয়া সে কহিল, "ভয় কি ? সেরে
উঠবে। তুমি ঘুমোও, আমি বন্দি ডেকে আন্ছি।"

বেলা তিনটায় মাখন কবিরাজ আসিয়া ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন।

পাঁচদিন দোকান-পাট ফেলিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে চাঁপা বনমালীর সেবা করিল। কবিরাজ ষেদিন আসিয়া কহিয়া গেলেন যে, ভয়ের কারণ আর নাই, সেদিন চাঁপা আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিল। বনমালী তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "কাঁদছ কেন ? আমি সেরে উঠেছি।"

চাঁপা হাত ছাড়াইয়া পথ্য আনিতে চলিয়া গেল।

অন্নপথ্য পাইবার পর বনমালী কহিল, "তুমি যা করেছ আমার জন্তে তার শোধ নেই। যদি ভগবান দিন দেন—"

## থার্ডক্লাশ

চাঁপা কহিল, "সে সব আর এখন শুন্তে পারিনে, হপ্তা ধ'রে দোকান বন্ধ, এখুনি যাব। তুমি বাইরে বেরিও না ঘরেই ব'সে থাক। আর এই ওর্ধটা—" বলিয়া এক মোড়ক শুঁড়া তাহার হাতে দিয়া কহিল, "এটা হপুরে তুলসী রস দিয়ে থেও। আমি স্নান সেরে তুলসী তুলে দিয়ে যাব'ধন।"

সমস্ত দিন ধরিয়া বনমালী কত কি ভাবিল। এই দরিজ নারীর উপার্জ্জন সে কেবল বসিয়া বসিয়া ভোগ করিতেছে। এ অবস্থাটা স্থাকর নহে। সন্ধ্যায় চাঁপা ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জ্বর আসে নি ?" বনমালী কহিল, "না"। পরক্ষণেই কহিল, "দেখ আমি বেতে চাই!"

চাঁপার মুখথানা সহসা গন্তীর হইয়া গেল। অন্ধকারে বনমালী তাহা দেখিতে পাইল না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া সে কহিল, "তা বেশ, যাও না। তা আর আমায় জিজ্ঞেস কেন?" কথাটি ঠিক অন্থ্যতির মত শোনাইল না দেখিয়া বনমালী চুপ করিয়া গেল। এক প্রহর রাত্রে বখন হধ বার্লি লইয়া চাঁপা উপস্থিত হইল, তখনও তাহার মুখের কালো ছায়াটি কাটিয়া য়ায় নাই। বনমালী এক চুমুকে পাত্রটি নিঃশেষ করিয়া কহিল, "দেখ তুমি গরীব। আর কতদিন আমাকে পুষ্বে পু সেইজন্ত বেতে চাইছি। এখন ভাল হ'য়েছি, বোধ করি ষেতে পারব।"

চাঁপা একবার বনমালীর মুখের দিকে চাহিল। তাহার যে বাওয়াই উচিত তাহাতে চাঁপারও কোনও সন্দেহ ছিল না কিন্তু মনের একটি কোণে একান্ত অসহায় অতিথিটির জন্ম থানিকটা মমতা সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, 'চলিয়া যাও' বলিতে মন সরিতেছিল না। অনেক ভাবিয়া কহিল, "হ'বেলা ভাত থেয়েই চ'লে যেও।"

"আছা" বলিয়া বনমালী শয্যা লইল।

(0)

সে দিন বনমালী ধরিয়া বসিল যে বিকালেও তাহাকে ভাত দিতে হইবে। আপত্তি করিলে সে অন্ত কিছু ভাবিয়া লইতে পারে ভাবিয়া চাঁপা কহিল, "বেশ!" কিন্তু তাহার মুখের ভাব বদলাইয়া গেল, সমস্ত দিন আর সে ভালো করিয়া বনমালীর সঙ্গে কথা কহিল না। বনমালী তাহা লক্ষ্য করিল। কয়েকদিন নিয়ত নারীর সংসর্গে থাকিয়া রমণীর চিত্ত-বিশ্লেষণের তাহার কিঞ্চিৎ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল।

অপরাক্তে উন্থন জালিয়া চাঁপা হাঁড়ি চড়াইয়াছে এমন সময় ভিক্ষার ঝুলি হাতে করিয়া এক বৈঞ্চব আসিয়া আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া অতি করুণকণ্ঠে কহিল, "হুটো চাল দাও মা, বৈঞ্চব, একাদশীর দিন। পারণ কর্ম।" আজ একাদশী শুনিয়াই চাঁপার বুকের ভার যেন অনেকটা লঘু হুইয়া গেল, বন্মালীর দিকে ফিরিয়া সেকহিল, "আজ বে একাদশী তা তো ভুলেই গেছ্লাম।"

বনমালী সমস্ত দিন ধরিয়াই চাঁপার ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিতে-

## থাক্লডাশ

ছিল। এ কথাটির উদ্দেশ্য কি ব্ঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না, কহিল, "তাহ'লে, আজু আর ভাত থাব না। থাক।"

চাঁপার মুথখানি প্রসন্ন হইয়া উঠিল, কহিল, "রুটি গ'ড়ে দেব, তথ দিয়ে তাই খেও, কি বল ?"

বন্মালী নিতান্ত স্কুবোধ বালকের মত কহিল, "তাই দিও।"
ভিথারী সেদিন চাঁপার বাড়ী হইতে তিন দিনের উপযোগী
সিধা লইয়া গেল।

পরদিন বনমালী আর বৈকালে ভাত থাইবার জন্ম জিদ্ করিল না, শুধু বাজারে যাইবার সময় এক দিন্তা রঙ্গীন কাগজ আনিতে চাঁপাকে বলিয়া দিল। রাত্রে রঙ্গীন কাগজের দিন্তাটি হাতে করিয়া বনমালীর ঘরে আসিয়া চাঁপা জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কি ভাত থাবে ?"

এ প্রশ্নের উত্তর বনমালী অনেকক্ষণই ঠিক করিয়া রাথিয়াছিল, কহিল, "না। এ কয়দিন থাক্ একেবারে পূর্ণিমার পরেই খাব।" চাঁপা খুসী হইয়া গেল।

প্রভাতে উঠিয়া চাপা দেখিল যে তাহার ঘরের দাওয়ায় আট দশটি রঙ্গীন কাগজের থাঁচা, তাহার মধ্যে নানা রঙের পাখী। খাঁচা আর পাখীর নির্দ্মাণ কৌশল দেখিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বেলা হইলে বনমালী বখন চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিল তখন চাঁপা কহিল, "কাল সারারাত জেগে বুঝি এইসব করেছ ? এরপর যদি অস্থখ করে তাহ'লে কে দেখুবে বলতো ?"

বন্যালী সে কথার কোনও জবাব না দিয়া কহিল, "তুমিতো বাজারে যাবে, এগুলো নিয়ে যাবে।"

চাঁপা কহিল, "কি হবে ?"

বনমালী কহিল, "বিক্রি! হ'দশ আনা যা হয় তাই লাভ। শুধু ব'সে ব'সে থাচিছ।"

চাঁপা বলিল, "তাই ব'লে তুমি রাত জেগে রোগ ক'রে আমাকে ভোগাবে? আর এ সব বইবে কে? আমি একা মানুষ মুড়ি দেখব না পাখী দেখব ?"

বনমালী চুপ করিয়া গেল।

বৈকালে চাঁপা দেখিল যে, স্তার সঙ্গে খাঁচাগুলি ঝুলাইয়া বনমালী বাহির হইরা বাইতেছে। সকাল বেলার কথাগুলি মনে পড়িল। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া কহিল, "তোমাকে আর যেতে হবে না। ছ'দিন ভাত খেয়েছ আর আজ বাবে এক হাঁটু কাদা ভেঙ্গে বাজারে! এমন মান্ত্র্য আমি দেখিনি। দাও দেখি আমার হাতে।" বনমালী বিনা বাক্যে খাঁচার স্তাগাছি চাঁপার হাতে দিয়া কহিল, "বেশ সাবধান ক'রে নিয়ে যেও। জাের হাওয়া লাগলে ছিঁড়ে বাবে।" চাঁপা মুড়ির ডালি মাথায় করিয়া হাতে খাঁচাগুলি ঝুলাইয়া চলিয়া গেল। সন্ধায় ফিরিয়া চাঁপা হাসিতে হাসিতে কহিল, "এই নাওগাে তোমার খাঁচার দাম। ছ'টাকা ছ'আনা। বনমালী হাত সরাইয়া কহিল, "তুমি রাখ!" চাঁপা কহিল, "তোমার জিনিয—"

#### থার্ডক্লাশ .

বন্মালী তাহাকে বাধা দিয়া একান্ত অসংলাচে চাঁপার আঁচলের খোঁটায় প্রসাগুলি বাঁধিয়া দিয়া কহিল, "তুমি যদি না বাঁচাতে তবে এ থাঁচা কে গড়ত চাঁপা ?"

চাঁপা একবার মাত্র বনমালীর দিকে চাহিয়া রাল্লাঘরে গিয়া চুকিল।

পরদিন হইতে বনমালী রীতিমত কাগজের ফুল পাখী পাতা গড়িতে লাগিয়া গেল। চাঁপা অবসর মত তাহার কাজে সাহায্য করিত। এইরপে দিনকয়েক কাটিয়া গেল। একদিন বনমালী কহিল, "আচ্ছা একটা দোকান্দর ভাড়া কর্লে হয় না ? মুড়ি মুড়কী থাকবে তার সঙ্গে থাকবে ফুল পাখী খেলনা। দিনের বেলা সেখানে ব'সেই কাজ করব।"

চাঁপা উৎসাহিত হইয়া কহিল, "সে খুব ভালো হবে। তুমি বেচা কেনা জান তো ? অনেকে আবার ঠকিয়ে নেয়।"

বনমালী কহিল, "তুমি শুধু দাম ব'লে দাঁড়ি পাল্লা ঠিক ক'রে. দেবে। আর সব আমি নিজে কর্ব।"

ইহার পর দোকানে কি কি রাখিবে সে সম্বন্ধে অনেক রাত্রি
পর্য্যস্ত আলোচনা হইল। প্রতিবেশিনী মণি বৈষ্ণবীর মত দোকান
করিবার ইচ্ছা চাঁপার অনেকদিন হইতেই ছিল কিন্তু একা মান্তবের
সাধ্য নয় বলিয়া এতদিন অভিপ্রায়টি কার্য্যে পরিণত হয় নাই।
বহুদিনকার আকাজ্জার পূর্ণতা আসন্ন দেখিয়া সে অতিমাত্রায়
উৎসাহিত হইয়া উঠিল, সারারাত এই উৎসাহের উত্তেজনায় তাহার

## প্ৰতাৰ্পণ

ঘুম হইল না। তাহার মুড়ি মুড়কির দোকান কয় বৎসরে নবীন সরকারের মত মনোহারী দোকানে রূপান্তরিত হইতে পারে, তাহারও একটা সময় সে স্থির করিয়া রাখিল।

চাঁপার দোকান ঘর ভাড়া করা হইয়া গেছে। মাসিক ভাড়া সাড়ে পাঁচ টাকা শুনিয়া চাঁপা প্রথমে একটু দমিয়া গিয়াছিল। বনমালী আখাস দিয়া কহিল, "সাড়ে পাঁচ টাকা তো একদিনের কামাই চাঁপা। পূজোর বাজারে একদিনে কাগজের হাতী আর নৌকো বেচে তোমার বছরের ভাড়া তু'লে দেব।" চাঁপা হাস্তময় স্থিম দৃষ্টিপাতে বনমালীকে পুরস্কৃত করিল।

রং বেরং কাগজের ফুল দিয়া বন্যালী ছুইদিন ধরিয়া ঘরখানি সাজাইয়া ফেলিল। দোকান সাজান হুইলে চাঁপার সঙ্গে তাহার ছুই একজন বান্ধবী সন্ধ্যাকালে দোকান দেখিতে আসিল। কি চমৎকার! সমস্ত ঘরখানিতে যেন হাজারখানেক রঙ্গিন প্রজাপতি উড়িয়া আসিয়া বসিয়াছে। শিল্পীকে প্রশংসা করিয়া মণি বৈষ্ণবী চাঁপার কাণে কাণে কহিল, "বড় ভাগ্যিরে তোর চাঁপা। দেখিস আবার হেলায় হারাস নি যেন।" চাঁপা লজ্জায় লাল হুইয়া গেল।

সেদিন ফিরিতে তাহার রাত্রি হইল। সে একেবারে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে দোকান খুলিবার দিন পর্যান্ত জানিয়া আসিয়াছে। মাথায় মুড়ীর ডালিতে দিন্তা থানেক ধবরের কাগজ।

"এ কাগজ কি হবে চাঁপা ?" বনমালী জিজ্ঞাসা করিল।

## থার্ডক্রাশ '

"ঠোঙ্গা গড়তে হবে যে। সবাই তো আর আঁচল পেতে মুড়ি নেবে না।" চাঁপা কহিল।

হাত বাড়াইয়া বনমালী কহিল, "দাও। রাতে ক'রে রাখব।"
"সারাদিন মেহনৎ করেছ, আবার সারারাত জাগতে চাও?
তোমার সথ তো খুব।" এই বলিয়া চাঁপা একেবারে নিজের ঘরে
গিয়া ঢুকিল।

আহারান্তে নিজের ঘরে চাঁপা ঠোঙ্গার জন্ম কাগজ কাটিতে বসিয়া গেল। কাল দোকানের অক্সান্ত আসবাব-পত্র যোগাড করিতে হইবে। হাতে কাঁচি চলিতেছিল আর চাঁপার সমস্ত মন তখন মুড়ি মুড়কির দোকান হইতে আরম্ভ করিয়া নবীন সরকারের মনোহারী ও গোপাল গোয়ালার সন্দেশের দোকান আশ্রয় করিয়া ঘুরিতেছিল। বেশ স্পষ্টই সে দেখিতে পাইতেছিল যে, বনমালী রীতিমত মোট-সোটা হইয়া লাল থেক্যার বাঁধা খাতাখানিতে বড় বড় টাকার অঙ্ক ফাঁদিতেছে। দোকানের সন্মুখে পথের ধারে অসংখ্য খরিদার আর পিছনে কুঞ্জলতার বেড়ায় ঘেরা ছোট বাড়ী-থানির আঙ্গিনায় বসিয়া সোনার স্তায় গাঁথা তুলসীর মালা লইয়া সে জপ করিতেছে। আরো যে কত প্রকারের স্থপপ্রই শরতের মেঘের মত একে একে তাহার মনের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতে ছিল তাহার সংখ্যা নাই। সহসা চাঁপা চম্কিয়া উঠিল। বন্মালীর ছবি ! থবরের কাগজে বনমালীর ছবি উঠিল কেমন করিয়া ৪ তাডাতাড়ি প্রদীপটীর কাছে আনিয়া ছবির নীচে লেখা কয়েক

ছত্তে চাঁপা চোথ বুলাইয়া গেল। নিমেষে কোথা হইতে এক অন্ধকারের বন্ধা আসিয়া তাহার দোকান-পদার বাড়ী-ঘর সক ভাসাইয়া লইয়া গেল; রহিল শুধু বনমালীর ছবি, কয়েক পংক্তি অক্ষর আর চাঁপা নিজে। পর মুহুর্ত্তেই ছই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া একটী স্থদীর্ঘ নিঃখাস টানিয়া চাঁপা কহিয়া উঠিল, "উঃ!"

একথানি বাঙ্গালা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় বনমালীর ছবি, তাহার নীচে লেখা,—"আমার ভ্রাতা শ্রীমান্ বনমালী বস্থ আজ ছয়মাস হইতে নিরুদ্দেশ। আমার মাতা তাহার জন্ম অন্তল ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার বাঁচিবার আশা নাই। শ্রীমান্ সামান্ম কারণে রাগ করিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছে। যিনি তাহার সন্ধান করিয়া দিবেন, তাঁহাকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে!

**একানাইলাল বস্থ, বর্দ্ধমান।** 

রাত্রি শেষ হইতে যথন দণ্ডথানেক বাকী ছিল, তথনও চাঁপাকাগজখানি সন্মুখে করিয়া আবিষ্টের মত বসিয়াছিল। সহসাকাকের ডাকে তাহার সন্ধিৎ ফিরিয়া আসিল। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে কি ভাবিল, তাহার পর ভিন্ গাঁয়ে তাহার মামাতো ভাই পোষ্টাফিসের পিওন জলধরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিয়া গেল।

বনমালী যখন সবে হাত-মুখ ধুইয়া বারান্দায় মাছর বিছাইয়া বিসাছে তথন চাঁপা ফিরিল। তথন বেলা হইয়াছে। বনমালী

## ়থার্ডক্লাশ

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কি হ'য়েছে তোমার চাঁপা ?" চাঁপা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া কহিল, "কিছু না।" তাহার পর মুড়ি ভাজিবার অছিলায় দে বাহির হইয়া গেল, ফিরিল সন্ধ্যার পর।

বনমালী অত্যন্ত উদ্বেগে সমস্ত দিন কাটাইয়া সন্ধ্যায় পথে দাঁড়াইয়া চাঁপার অপেক্ষা করিতেছিল, চাঁপাকে আসিতে দেখিয়াই কহিল, "আজ সারাদিন না দেখে কেবলই ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচিছ।" কথা শুনিয়া চাঁপার চোথে জল আসিল। আপনাকে কোনমতে সামলাইয়া সে জবাব দিল, "আজ রতন গাঁয়ে মুড়ির যোগান দিতে গেছলাম।"

বন্যালী কহিল, "সারাদিন খাওনি তাহ'লে! হাত-মুথ ধুয়ে থেয়ে নাও গে। ভাত-তরকারী ঢাকা আছে। আমি একবার দোকান্টা দেখে আসিগে।" বন্যালী চলিয়া গেল।

দাওয়ায় আঁচল বিছাইয়া চাঁপা ঘণ্টাখানেক গড়াইল, তার পর তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া ভাত লইয়া বসিল।

বনমালী তাহারই জন্ম ভাত রাঁধিয়া গিয়াছে। বিধাতার কি পরিহাস! অন্নের প্রথম গ্রাসটি কপালে ঠেকাইয়া মুখে দিতে গিয়াই সে ডুক্রিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পরক্ষণেই ভাতের থালা ঢাকিয়া রাখিয়া সে উঠিয়া গেল।

. সেদিন আর খাওয়া হইল না।

কয়দিন হইতে চাঁপা কেন এত বিমর্থ আর গন্তীর হইয়া আছে, বনমালী তাহা বুঝিতে পারিল না। চতুর্থ দিন আহারান্তে জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ ? আজ যে দোকান খুল্বে! সব আমাকে ব্ঝিয়ে স্থামিয়ে দাও।"

চাঁপা একটি কথা বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শুধু কহিল, "সে আজ থাক্।"

"কেন ? সাম্নে পূজোর মরশুম, এখন থেকে গুছিয়ে না নিলে তথন কি করবে ? একটা যে দোকান তাতো খদ্দেরের জানা চাই।" বন্মালী কহিল।

চাঁপা তুলসীতলায় গোবর লেপিতেছিল, হতাশা উদাস-স্বরে অতি মৃত্ন কঠে কহিল, "আর দোকান!"

বনমালী শুনিতে পাইল না, ফিরিয়া সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিল। চাঁপা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, "দোকানের কথা জানেন নারায়ণ। তুমি আর আমাকে কিছু জিজ্ঞেস কোরো না।" বনমালী যদিও এ কথার অর্থ কিছু বুঝিল না, তথাপি চাঁপার মুথ দেখিয়া দ্বিতীয় প্রশ্ন করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিয়া গেল।

বৈকালে তাহার ঘরের বারান্দায় মাথা নীচু করিয়া চাঁপা কাঁথা সেলাই করিতেছিল আর বনমালী বাহিরের ঘরের রোয়াকে পা ঝুলাইয়া বসিয়া অবিলম্বে দোকান খুলিবার পক্ষে বিবিধ যুক্তি দেখাইয়া অনর্গল বকিতেছিল। এমন সময় বাহিরের দরজার কাছে কে ডাকিল, "চাঁপা বোছুমী বাড়ীতে আছ ?" চাঁপা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই একটি আধাবয়সী ভদ্রলোক এক বৃদ্ধাকে সঙ্গে লইয়া আদিনায় প্রবেশ করিলেন। অক্সাৎ ভ্রাতা ও জননীকে দেখিয়া

#### থার্ডক্রাল

বন্যালী একেবারে বিমৃ ছইয়া গেল। বৃদ্ধা বন্যালীকে বৃকে
জড়াইয়া ধরিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। চাঁপা কোন কথা
না বলিয়া বন্যালীর ঘরের বারান্দায় একথানি মাছর বিছাইয়া
দিয়া চলিয়া গেল।

বাহিরে গরুর গাড়ী অপেকা করিতেছিল। রাধিবার অছিলায় 
চাপা একটি হাঁড়িতে শুধু জল চাপাইয়া রান্নাঘরে উন্ধন জালিয়া 
বিদ্যাছিল। এমন সময় ঝড়ের মত বনমালী ঘরে প্রবেশ করিয়া 
কহিল, "আমি চল্লাম কিন্তু তুমি কেন আমার সঙ্গে চাতুরী কর্লে? 
আমাকে সইতে পার না বল্লেই তো আমি চ'লে যেতাম।" 
বনমালীকে দেখিয়া চাঁপা উঠিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া দূরে গিয়া 
দাড়াইল, বনমালীর অভিযোগের উত্তরে একটি কথাও কহিল না। 
কেবার তাহার দিকে চাহিল মাত্র। বনমালী সে সজল চক্ষ্র 
ব্যথাতুর দৃষ্টির অর্থ বুঝিল না। শ্লেষের স্বরে কহিল, "গাঁচশো 
টাকার লোভে বুঝি!" ভ্রাতা যে তাহার সন্ধানের জন্ম পুরস্কার 
ঘোহণা করিয়াছিলেন তাহা সে জানিত।

বনমালীর কথা শুনিয়া চাঁপার চোখে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, কি বেন সে বলিতে যাইতেছিল এমন সময়, "চাঁপা মা লক্ষ্মী কোথা ?" বলিতে বলিতে বনমালীর মাতা গৃহে প্রবেশ করিলেন, পরে চাঁপাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "আমি

## প্রত্যর্পণ

চলুম মা, ভূমি বুড়ীর হারানো ধন ফিরিয়ে দিয়েছ, তোমার জক্ষ বৈকৃষ্ঠ হ'বে। আর বল্বার কিছুই নেই বুড়ীকে বাঁচিয়েছ; বে ক'টা দিন বাঁচ্ব নিত্য তোমার নামে নারায়ণকে ভূলসী দেব। এই নাও, সংসারে কত দরকার কত রকম আছে, কাছে রাখ।" বিদিয়া অনেক প্রকার আশীর্বাদের সঙ্গে ছোট একটা পুঁটুলী তাহার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। চাঁপা অপলক নেত্রে চলস্ত গো-যানখানির দিকে চাহিয়া রহিল।

এমন সময় মণি বৈষ্ণবীর রাখাল মাণিক আসিয়া ডাকিল, "চাঁপা দিদি ?" চাঁপার বাড়ীতে কে আসিয়াছে জানিবার জন্তু মণি তাহাকে পাঠাইয়াছিল। মাণিককে দেখিয়া চাঁপার হুঁদ হইল, একটি দীর্ঘনিংখাদ ফেলিয়া দে কহিল, "দয়াল হরি! হরি হে।" তারপর রায়াঘরের দরজা বন্ধ করিতে গিয়া হাতের মুঠায় ছোট পুঁটুলিটি চোথে পড়িল। খুলিয়া দেখিল একশত টাকার পাঁচখানি নোট। পুরস্কার! বিজ্ঞপের হাস্তে চাঁপার ওঠ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, দে মাণিককে কহিল, "একটু দাঁড়াতো মাণিক! দেখি আমি গাড়ীটা কতদুর গেল।"

গাড়ী তথন কেবল বাবুদের দীঘি ছাড়াইয়া গেছে এমন সময় পিছন হইতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া মাণিক কহিল, "গাড়ী রাথ একটুথানি।" কানাইলাল মুথ বাহির করিয়া

#### থার্ডক্লাশ

কহিলেন, "কে ?" "আমি মাণিক ঘোষ। এই নিন্ টাপা দিদি পুঁটুলী ফিরিয়ে দিয়েছে" বলিয়া পুঁটুলীটি গাড়ীর মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে বাঁকা পথে অদৃশ্য হইয়া গেল। বনমালী জিজ্ঞাসা করিল, "কি ও দাদা ?"

কানাই কহিল, "সেই পাঁচশো টাকার নোট দেথ্ছি ফিরিয়ে দিয়েছে!"

মুহূর্ত্তের জন্ম বিশ্বায়ে বিশ্বারিত হইয়া পরক্ষণেই বনমালীর চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

চাঁপা আজও মাধায় করিয়া মুড়ী বেচে ! সে দোকান ঘর তালা বন্ধ কিন্তু মাসে মাসে চাঁপা তাহার ভাড়া যোগাইয়া যায়, প্রতি সন্ধ্যায় সেথানে সন্ধ্যাদীপ দেয়, কেন তাহা কেহ বলিতে পারে না।

# पूलाल

(5)

স্বর্গীয় পিতার একটি গুণ পূর্ণভাবেই পুত্র হলালচক্রে বর্তিয়াছিল। হলালের পিতা চরণদাস বৈরাগী একজন স্থকণ্ঠ গায়ক ছিল। তাহার রচিত মান-মাথুরের পালা আজও সাতপাড়া অঞ্চলে গাওয়া হয়। এখনও কোন বড় ওস্তাদ সে অঞ্চলে আসিলে মজলিসে বসিয়া ইতর-ভদ্র সকলেই স্বর্গীয় চরণদাসের কথা তুলিয়া হটা গল্প করে।

হলালকে তিন বছরেরটি রাখিয়া চরণ মারা যায়। সে আজ চার বছরের কথা। ইতিমধ্যে হলালের মা ভামা বৈষ্ণবী গোবিন্দ বৈরাগীর সহিত কটি বদল করিয়া আবার ন্তন গৃহে সংসার পাতিয়াছে। তাহাতে হলালের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি ছিল না। সে আগেকার মতই চারবেলা ভাত খায়, সমস্ত দিন বাড়ী-বাড়ী নাম কীর্ত্তন ও মান-মাথুরের এক-আধখানা ভাঙ্গা গান গাহিয়া বেড়ায়। গোবিন্দ প্রহার করিয়াও হলালকে তার মুড়ী-মুড়কীর দোকানে কাক তাড়াইবার কাজে লাগাইতে পারে না।

এই প্রহার পিতার আমলে তাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে কিনা সে কথা তাহার মনে পড়ে না, তবে এখন এটা নিত্যকার ব্যাপারে দাঁড়াইমাছে; কাজেই প্রহার তার সহিমাও গিয়াছে। সমস্ত থার্ডক্রাশ .

দিনের পর শুক্ষমুখে বাড়ী ফিরিয়া চারটি ভাত ও একঘটি জল খাইয়া মা'র আঁচলে মুখ মুছিয়া সে শ্যা লয়, পরদিন খুম ভাঙ্গিলে আবার একবাটি ভাত, গুড় ও তেঁতুলের সহিত উদরস্থ করিয়া প্রহরকালের জন্ম দৈনন্দিন সঙ্গীতকলার অন্ধূশীলনে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়।

কিন্তু সহসা একদিন এই নিশ্চিন্ত জীবন-যাত্রায় বাধা পড়িল।
সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া হলাল দেখিল উঠানে জলচৌকির
উপর ভদ্রবেশধারী একটা লোক, সন্মুখে তার মা ও গোবিন্দ;
উভয়ে দাঁড়াইয়া পরম নিবিষ্ট চিন্তে সে লোকটির সহিত বাক্যালাপ
করিতেছে। ভদ্রলোক দেখিলেই প্রণাম করিতে হয়,—খুব
শৈশবেই চরণ তাহাকে এ কথা শিখাইয়াছিল। সে আসিয়া চিপ্
করিয়া আগন্তকের পায়ের কাছে প্রণাম করিল। আগন্তক
হলালের মাথায় হাত রাখিয়া কহিলেন, "বাঃ, বেশ সভ্য ভো
তোমার ছেলেটি, বোষ্টমী।"

খ্যামা কোনো কথা বলিবার পূর্ব্বেই কুধার্ত্ত হলাল মা'র আঁচল টানিয়া কহিল, "ভাত দে মা।"

ভদ্রলোক কহিলেন, "আহা, যাও, যাও ভাত দাও গে, কথা তো হয়েই আছে, সন্ধ্যা হ'লেই আগাম টাকাটা দিয়ে বাবো'থন।" শুমা ছলালের হাত ধরিয়া চলিয়া গেল।

ভদ্রলোকটী কলিকাতার 'স্থরেন্দ্র থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টি'র ম্যানেজার। তিনি এদিকে তাঁর খ্যালিকার গৃহে বেড়াইতে আসিয়ছিলেন। কাল সদ্ধায় সেথানে হরিসংকীর্ত্তনে হলালের গান শুনিয়াছিলেন। এত অল্প বয়সে এমন মিষ্ট কঠে তান-লয়-শুদ্ধ গান ভিনি আর কথনো শোনেন নাই। তাই গান শুনিয়া ছেলেটির প্রতি তাঁহার লোভ হয় এবং সন্ধান লইয়া গোবিনের সঙ্গে শুমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়ছেন। গোবিনের মোটেই আপত্তি নাই। তবে শুমা? শুমাও মাসিক এক-কৃঞ্জিটাকা মাহিনা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল—তবু ছেলে দ্রে চলিয়া য়াইবে, এ কল্পনায় মন তার বেদনায় আর্ত্ত হইয়া উঠিল। কিস্ক টাকা! এক মাসের মাহিনা নগদ হাতে পাইবে, তাছাড়া ছেলের ভবিয়্যতেরও একটা হিল্লে হইয়া যাইবে! মনকে বুঝাইয়া শুমা হঃখ ভুলিবার চেষ্টা করিল।

মা'র মুথে অগ্যত্র বাইতে হইবে শুনিয়া ছ্লাল শক্ষিত দৃষ্টিতে
মা'র দিকে চাহিয়া যথন কহিল, "মা, আমি যাব না" তথন এ
কথায় শ্যামার মনে আবার সেই বেদনা জাগিয়া উঠিল। গোবিন্দ
রাল্লাঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া কহিল, "তুমি উঠে এদোনা। বাব্
কি বলছেন, টাকাক'টি নেবে কিনা ?"

এক-কুড়ি টাকা চট্ করিয়া ফেলিয়া দিতেও শ্রামার মন সরিল না। ছলালের দিকে না চাহিয়া সে বাহিরে আসিল এবং আরো কিছুক্ষণ কথা-বার্ত্তার পর নোট ছ'থানি আঁচলে বাঁধিয়া আগন্তকের পা ধরিয়া কহিল, "আপনি আমার বাপ! ও'টি বৈ আমার আর কেউ নেই। দেখবেন, আপনার হাতেই ওকে তুলে দিচ্ছি!"

#### ৰাৰ্ডক্লাশ

আগস্ক গোপাল বণিক সহাত্যে কহিলেন, "ছ'মাস পরে চিনতে পারবে না বোষ্টুমী, তোমার এই ছেলেকে।" ভামা তথাপি বার-বার করিয়া বলিয়া দিল; তাহার ছেলে কি কি থাইতে ভালবাসে কি তার সাধ, এই সবের মন্ত ফর্দ সে দিতে চলিল। গোপাল বণিক ধৈর্য্য-সহকারে সব কথা শুনিয়া কহিলেন, "কিছু ভেবো না, হ'বেলা ভাত-মাছ তো আছেই—তাছাড়া লুচী-মেঠায়ের ছড়াছড়ি। পুজোর পর ছেলে এলে তার মুখেই সব শুন্তে পাবে গো!" ভামা আশস্ত হইল, হলাল কিন্তু সারারাত মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কেবলই কহিতে লাগিল, "আমি বাবো না মা, আমি যাবো না।" গোবিল হ'বার তা'র চুল ধরিয়া টানিয়া তা'কে রাজী করিবার চেষ্টা করিল। ভামা কহিল, "আহা, মেরো না—আমি বুঝিয়ে বল্চি।"

খ্যামা অনেক করিয়া বুঝাইল, মিঠাই, মোগুা, কেমন রঙীন ঝক্মকে সাজ-পোষাক, কত আদর! তার উপর কলিকাতা সহর—কত গাড়ী-ঘোড়া, কত বড় বড় বাড়ী, লোকজন! এত প্রলোভনের কথা শুনিয়াও ছলাল কহিল, "সেখানে যে তুমি নেই!"

শ্রামা অঞ্চলে চোথ মুছিল। ছলাল কহিল, "তুমি যা'বে সঙ্গে?" শ্রামা এ কথার একটা জবাব খুঁজিয়া পাইল, কহিল, "তুই আগে যা, তারপর আমাকে চিঠি দিলেই আমি যাবো।" এ ব্যবস্থায় হলাল রাজী হইল।

পরদিন প্রাতে গোপাল বণিকের হাতে পায়ে ধরিয়া অনেক মিনতির সহিত ছেলেকে দেখিবার অমুরোধ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভামা তুলালকে বিদায় দিল। রাত্রির কথা ভূলিয়া প্রাণপণ শক্তিতে তুলাল মা'র অঞ্চল-প্রান্ত মুঠা করিয়া ধরিয়াছিল—গোবিন্দ আদিয়া মুঠা খূলিয়া তুলালকে টানিয়া গাড়ীতে বসাইয়া দিয়া গাড়োয়ানকে বলিল, "গাড়ী ছাড়্।" গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। তুলাল কাঁদিতে কাঁদিতে গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া কহিল, "কাল চিঠি দেবো মা—চ'লে আসিম্!"

গাড়ী পথের বাঁকে অদৃশু হইয়া গেল। শুধু একটা আর্ত্ত ভগ্ন কণ্ঠস্বর বাতাসকে নিমেষের জন্ম ভারাক্রাস্ত করিয়া তুলিল।

( )

চিৎপুর রোডের উপর তিন-তলা বাড়ী। তেতালার একটি ঘরের বাহিরে বড় সাইনবোর্ডে লেখা—"সেই স্থপ্রসিদ্ধ স্থরেন্দ্র থিয়েট্রক্যাল যাত্রা-পার্টি। স্বত্বাধিকারী শ্রীস্থরেন্দ্রনাথ সাহা। ম্যানেজার শ্রীগোপালচরণ বণিক।" গৃহের অভ্যন্তরে অনেকগুলি ছেঁড়া মাত্রর-বিছানো। তাহার উপর মাঝে মাঝে বালিশ, ছিল্ল আবরণ-শৃষ্ঠা। ইতন্ততঃ অনেকগুলি বই। অধিকাংশই যাত্রার পালা, খান-কয়েক সচিত্র প্রেমলিপি, থিয়েটার সঙ্গীত, পাঁচালী ও কবির লড়াই। ঘরের কোণে গুটি-কয়েক বাক্স, তাহাদের গায়ে নানা বর্ণের লেবেল আঁটা। বাক্সগুলির উপর কয়েক জ্বোড়া

## থার্ডক্লাশ

তবলা ও খঞ্জনী; দেয়ালের উপর দিকে থান-কয়েক নগ্ধ নারীর বিলাতী ছবি, একটা কুলুঙ্গিতে একটি গণেশের সিঁছর মাথা মাটীর মৃর্দ্তি। মৃর্দ্তিটীর পাশে স্থাক্ডা জড়ানো একটি গাঁজার কলিকা। দেওয়ালের নীচের দিকে ও গৃহের প্রত্যেকটি কোণ পাণের পিকে বিচিত্রিত। তথন বেলা এক প্রহর। মেঝের বসিয়া কয়েকজন অভিনেতা আয়নার সামনে বিচিত্র-ভাবের মুখভঙ্গী করিতেছিল।

গৃহের কোণে একটি ছিন্ন তাকিয়ায় বুক রাথিয়া স্বত্বাধিকারী মহাশয় গড়্গড়ার নল মুখে দিয়া দৈনিক জমা-থরচের থাতা পরীক্ষা করিতেছিলেন।

এই সময় ছলালকে লইয়া ম্যানেজারবাবু গৃহে প্রবেশ করিয়া স্বত্বাধিকারী মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখুন, এনেচি। তৈরি করে' নিতে পারলে ভড়ের "সীতা-নির্বাসন" একেবারে কাণা।"

স্বতাধিকারী মহাশয় গড়্গড়ার নল ছাড়িয়া উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, "এ যে একেবারে খোকা দেখচি। পারবে কি ?" "পর্থ করেই নিন্না।"

— "আচ্ছা, একটা গাও তো থোকা।" ত্লালের অত্যস্ত কুধার উদ্রেক হইয়াছিল। সে কহিল, "বড্ড থিদে পেয়েছে।"

ম্যানেজারবার চাকর ডাকিয়া হ' পয়সার মৃড়ী আনিবার আদেশ দিয়া কহিলেন, "আসচে থাবার—তুমি ততক্ষণ একটা গোয়ে ফ্যালো তো।"

#### চুলাল

হলাল ভূমিতলে বসিয়া হাত নাড়িয়া একটা পদ কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। নিত্যকার মত আজকে গানে প্রাণ তার লুটাইয়া পড়ে নাই, তবু স্বত্বাধিকারী ও অভিনেতার দল বিমুগ্ধ হইল। স্বত্বাধিকারী বলিলেন, "চলবে। ভালই চলবে। তবে রাখ্তে পারলে হয়।" তারপর হলালের গৃহের সংবাদ শুনিয়া কহিলেন, "না, পালাবার ভয় নেই। আজ থেকেই তালিম দিন। কুশের পাটটায় গান আছে, আর হ'একটা চণ্ডীদাসের পদ জুড়ে দিলে ছোক্রার স্থবিধে হবে।" সেই দিন হইতেই হলালের শিক্ষার বন্দোবস্ত হইয়া গেল।

বৈকালে ছলাল জানালা দিয়া বাহিরের জগৎটাকে দেখিয়া লইল। এই কলিকাতা সহর! লোকজন, গাড়ী-ঘোড়া! ছলালের এ-সব মোটে ভাল লাগে না। গাঁরের সঙ্গীদের কথা মনে পড়িতে লাগিল। আর মনে পড়িল সেই বাবলা গাছের সারি, সেই বাঁশঝাড় ও গাব গাছের অন্তরালে তাদের সেই কুদ্র গৃহথানি! অদ্রে এক স্থাকরার দোকানে বিসিয়া একটি ছোকরা বাঁশী বাজাইতেছিল,—কি করুণ স্কর! ছলালের মনটা উদাস হইয়া উঠিল।

মা'র কথা মনে পড়িল! মা এখন কি করিতেছে ? সেকথা মনে হইতেই ছই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। বাহিরের বিশ্ব সে জলে ভাসিয়া কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল—আর অশ্রুর আবছায়ার মধ্যে মা'র মূর্ত্তি সহস্ররূপে তার সামনে ঘুরিয়া ফিরিতে

## বার্ডক্লাশ

লাগিল! জানলার গরাদে হুই গাল চাপিয়া অস্পষ্ট স্বরে সে ডাকিল, "মা, মা, মাগো।"

কতক্ষণ কাঁদিয়া সে ম্যানেজারবাবুর কাছে গিয়া কহিল, "আমি থাকতে পারবো না এখানে, মা'র কাছে যাব।"

ম্যানেজারবাব তথন হ'পয়সার ফুলুরির সঙ্গে বৈকালিক চা পান করিতেছিলেন, হুলালের কথা শুনিয়া মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, "সোনার চাঁদ আর কি! যা, ওপর-তলায় বোস্গে। এখনি মাষ্টার আস্বে।" বিষধ্ধ-মান মুখে হুলাল চলিয়া গেল।

সন্ধ্যায় মোশন-মাষ্টার আসিয়া তুলালকে নানা ভাবে পরীক্ষা করিয়া স্বত্বাধিকারীকে কহিলেন, "ছেলেটা থুব ভালই মিলেছে, বাব। টিঁকে থাক্লে আস্চে পুজোয় 'নরমেধ যজ্ঞ' থুব ভাল উৎরে বাবে।"

ফুলালের শিক্ষা স্থক হইল। সেই সঙ্গে হু'বেলা চার পয়সার মৃড়ি-মুড়কী জলথাবারেরও বন্দোবস্ত হইয়া গেল। ম্যানেজার-বাবু ফুলালকে রাস্তায় বাহির হইতে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া দিলেন। 'স্থরেক্স থিয়েট্র ক্যালের' প্রতিদ্বন্দী 'নিতাই অপেরা'র ঘর রাস্তার মোড়ে। সে দূলের অভিনেতারা সর্ব্বদাই সন্ধান লইয়া বেড়াইতেছে। এমন একটা রত্নের সন্ধান পাইলে তারা তাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে! গত বৎসর তাদের একটি ছেলেকে ভাঙ্গাইয়া নৃত্রন পঞ্চাক্ষ নাটক 'সমুজ্ত-মন্থন'কে এরা একেবারে জ্বথম করিয়া দিয়াছিল!

হলালকে সতর্ক করিয়া ম্যানেজারবাবু দরোয়ান, চাকর ও অভিনেতাদিগকে এই বালকটির দিকে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্ম আদেশ প্রচার করিলেন। ইট-কাঠের আবেইনে অনেকঞ্চলি দৃষ্টির শৃঙ্খলে পল্লীর তুলাল বন্দী রহিল। মন তার সারাদিন পডিয়া থাকিত তার সেই গ্রামের মাঠ-ঘাটের মধ্যে। বেলা দশটায় ভাত খাইতে বসিয়া প্রথম যে অন্নের গ্রাসটি সে মুখে তুলিত, দেটা প্রত্যহই অশ্রুজনে অভিষিক্ত হইত। যেদিন মা'র কথা বেশী করিয়া মনে হইত, সেদিন অন্ন আর মুখেও ক্ষচিত না। ইতিমধ্যে ম্যানেজারবাবুকে অনুরোধ করিয়া সে মা'র কাছে একখানা চিঠি পাঠাইয়াছিল। ম্যানেজারবার এক-থানা সাদা পোষ্টকার্ড লিথিয়া বিনা মাণ্ডলেই সেথানা পোষ্ট করিয়াছিলেন। চলাল জানিত যে পত্রপাঠ মাত্র মা এখানে আসিবে। কাজেই দিনকয়েক বিনা বাকাব্যয়ে সে শিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিল। কিন্তু চিঠি পাঠাইবার দিন হইতে দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শুনিলেই ছুটিয়া গিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিত এবং পর মুহুর্ত্তেই মুখখানা ছোট করিয়া ফিবিয়া আসিত।

এমনিভাবে দেড় মাস কাটিয়া গেল। প্রত্যহ প্রত্যুবের আশা সন্ধ্যায় একেবারে বিলীন হইয়া যাইত। তথাপি হলাল মা'র আগমন সম্বন্ধে নিরাশ হইতে পারিল না। এই আশা ও নৈরাশ্যের অবকাশে হলালের শিক্ষা সমাপ্ত হইল। পূজা আসিতেছে। যাত্রার দলের নৃতন পালা "সীতার বনবাস" নাটকের বিজ্ঞাপন বড় বড় রক্তাক্ষরে চারিদিকে প্রচারিত হইয়া গেল। জোড়াসাঁকোর বারোয়ারিতলায় এই যুগাস্তকারী নাটকের প্রথম অভিনয় হইবে, স্থির হইয়া গিয়াছে।

অভিনয়ের দিন প্রাতঃকালে ত্লাল কাঁদিতে কাঁদিতে ম্যানেজারের কাছে উপস্থিত হইয়া কহিল, "আমি মা'র কাছে যাব।" ম্যানেজার তাহার কথা শুনিয়া দাঁত-মুখ থিঁচাইয়া কহিল, "তুমি বেশ ত' ছোক্রা! আজ প্লে, আর তুমি যাবে মা'র কাছে! আকার আর কা'কে বলে!" ত্লাল বুঝিল যাওয়া হইবে না! চক্ষু মুছিতে মুছিতে সে চলিয়া গেল।

রাত্রে অভিনয় আরম্ভ হইল। সম্বাধিকারী দেখিল ম্যানেজার মিধ্যা বলে নাই। কুশের অভিনয়ে হলাল যে দক্ষতার পরিচয় দিতেছিল তা অপূর্ব্ধ। তাঁহার যাত্রার ইতিহাসে এমনটি দেখা যায় নাই! শ্রোতার দলও মুগ্ধ হইয়াছিল এবং প্রত্যেক বারই হলালের আগমনের সঙ্গে করতালিধ্বনিতে তাহাকে উৎসাহিত করিতেছিল। হলালের চরম ক্বতিত্ব ফুটিল শেষ দৃষ্টে,—রামায়ণগানের অবসানে যখন সীতা আসিলেন এবং কুশবেশধারী হলাল যখন "এই যে মা" বলিয়া সীতাকে জড়াইয়া ধরিল। শ্রোতাদের চকু সে মিলন-দৃশ্রে ছল-ছল করিয়া উঠিল। বাষ্পক্ষ-কঠে

অভিনত্তের কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া কোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, "মা, মাগো।"

তাহার এই ক্রন্সনে আর ভগ্ন কণ্ঠস্বরে কিছুকালের জন্ত শ্রোভূমগুলী যাত্রার আসর ভূলিয়া যেন কোন্ স্থান্ত অতীত লোকে গিয়া উপস্থিত হইল। স্বত্বাধিকারী হইতে বেহালাদার পর্য্যস্ত হলালের এই শেষ দৃশ্যের অভিনয়ে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তাঁহাদের জীবনে যাত্রার আসরে এমন জীবস্ত অভিনয় করিতে তাহারা আর কাহাকেও দেখেন নাই!

গান ভাঙ্গিল। চিকের আড়াল হইতে একটি রমণী একখানা বহুমূল্য শাল কুশের জন্ম পাঠাইয়া দিলেন। পুরুষদের দলেও হ'একজন পুরস্কার দিবার জন্ম প্রস্তুত হইলেন। তথন হুলালের ডাক পড়িল। কিন্তু খুঁজিয়া কোথাও তাহাকে পাওয়া গেল না।

অভিনয় শেষে গুলাল সাজ-ঘরে আসিয়া পোষাক ছাড়িয়া অপরের অলক্ষিতে একেবারে পথে আসিয়া দাঁড়াইল। তার সমস্ত অন্তর মা'র বৃকে ফিরিয়া যাইবার জন্ম অধীর আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। যাত্রার দলের সাজ-ঘর, ম্যানেজার ও মাষ্টারের প্রশংসা, শ্রোতাদের উৎসাহ-বাণী এ সব কিছু নয়, কিছু নয়, কিছু নয়, কিছু নয়, কিছু নয়, কিছু নয়। প্রশ্ন করিতে করিতে সে একেবারে প্রেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্ত প্রসা চাই—টিকিট কিনিতে হইবে। নইলে তো চড়িতে দিবে না! উপায় ? প্লাটফর্ম্মের এদিক-ওদিক র্থা ঘুরিয়া ক্লান্ত-পদে গিয়া সে একটা বেঞ্চের উপ্র বসিয়া

## থার্ডক্লাশ

পড়িল। ছই চোথ মুদিয়া আসিতেছিল—সে ঘুমাইয়া পড়িল। তথন ষ্টেশনের প্লাটফর্ম জনশৃন্ত হইয়া আসিয়াছে!

হলাল স্বপ্ন দেখিতেছিল, সে যেন মা'র কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে, মা'র বুকে মাথা রাখিয়া বলিতেছে, "আমি যাবো না, আর যাবো না মা।" মা তাকে বুকে টানিয়া বলিতেছে, "না, বাবা, না, আর তোমায় যেতে দেবো না।" সহসা মাথায় আঘাত পাইয়া সে উঠিয়া বসিল। চোথ চাহিয়া দেখে, সন্মুখে দাঁড়াইয়া ম্যানেজার আর চাকর ভোলা। তারা খোঁজ করিয়া একেবারে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত। ম্যানেজারকে দেখিয়াই হলালের মুখ শুকাইয়া গেল। সে কাঁদিয়া কহিল, "আমি মা'র কাছে যাবো।"

চোখ রাঙাইয়া ছলালের কাণ ধরিয়া তাকে বেঞ্চ হইতে
নামাইয়া ম্যানেজার কহিল, "হতভাগা কম ভোগান ভূগিয়েচো !
যাওয়াছি মা'র কাছে…" বলিয়া টানিতে টানিতে তাকে
ঘোড়ার গাড়ীতে উঠাইয়া চিৎপুর রোডের দিকে গাড়ী হাঁকাইয়া
দিল।

যাত্রার দলে যে আসে সেই হ'দশ দিনে পোষ মানিয়া যায়—আর এ ছেলেটা বাগ মানিবে না! অধিকারী মহাশয় রাগে গম্গম্ করিতেছিলেন। এই সময় ম্যানেজারের সহিত ঘরে প্রবেশ করিয়া ছলাল নতমুখে অপরাধীর মত দাঁড়াইল। দেখিবামাত্র পা হইতে চটি খুলিয়া অধিকারী তাকে প্রহার করিলেন। ছলাল বিনা বাক্যে সে প্রহার পিঠ পাতিয়া গ্রহণ করিল। তারপর একটা ছেঁড়া মাত্রের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

সারাদিন না খাইয়া ঘুমে কাটাইয়া সে সন্ধ্যায় বখন উঠিল, তখন মাথা বিষম ভার বােধ হইতেছে। ছই চােখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, জ্ঞালা করিতেছে! শরীর এমন যে নড়িবার সাধ্য নাই! গা তাতিয়া আগুন। প্রবল জর! অত্যস্ত তৃষ্ণা পাইয়া-ছিল, জলপানের জন্ম নীচে সিঁড়ের উপর পড়িয়া গিয়া ছলাল কাঁদিয়া উঠিল। ম্যানেজার ও ছই-একজন অভিনেতা আসিয়া তাকে তুলিয়া ঘরে লইয়া গোলেন। রাত্রে কুড়ি গ্রেণ কুইনিন খাওয়াইয়াও ম্যানেজাব ছলালের জর ছাড়াইতে পারিলেন নাংশেষ রাত্রি হইতে ছলাল গান গাহিতে স্বরুক করিল,—

"এই তো এসেছিস মা—
এবার আমায় কর মা কোলে—
বনবাসের বড় জালা মা।"

পাড়ার একটা ডিদ্পেন্সারির কম্পাউণ্ডার আদিয়া দেখিয়া বলিয়া গেল, বিকার।

সন্ধ্যায় ছলালের গান থামিল, সঙ্গে সঙ্গে সেও ইহজীবনের মত ম্যানেজার ও অধিকারী মহাশয়ের নিকট হইতে শেষ-বিদায় লইয়া গেল।

#### থার্ডক্লাশ

গ্রামের তিন ক্রোশের মধ্যে এক জায়গায় পূজার সময় হুলালের সেই যাত্রার দলের বায়না ছিল। ছেলে হুলালও সঙ্গে আসিবে—তা'কে তা'র অতি প্রিয় খান্ম নৃতন ধানের চিঁড়া খাওয়াইবে বলিয়া খ্রামা আর একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে চিঁড়া কুটিতেছিল। এমন সময় পিয়ন খ্রামা বৈষ্ণবীকে এক মণি-অর্ডার আনিয়া দিল।

মণি-অর্ডারে কমিশন-বাদ গুলালের প্রাপ্য মাহিনা ন' টাকা ছ' আনা অধিকারী মহাশয় পাঠাইয়া দিয়াছেন। শেষের ছত্রে লেখা আছে, জ্বর-বিকারে ২৭শে ভাদ্র গুলাল মারা গিয়াছে।

শ্রামা টাকা কয়টা ছুড়িয়া ফেলিয়া চিঁড়ার কাঠাটি বুকে করিয়া চীংকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওরে হলো—হলাল…!"

# নিধিরামের বেসাতি

()

চৈতালীর আবাদ শেষ করিয়া নিধিরাম কলিকাতা আসিত. তাহার পর বর্ষা নামিতেই দেশে ফিরিত, এই কয়টি মাস প্রত্যহ দেখিতাম একচকু নিধিরাম পাঠক মাথায় একটি ছোট লাল টীনের বাক্স চাপাইয়া হাঁকিয়া যাইতেছে, "চাই—ই চীনা-আ সিঁতুর।" আর তাহার পশ্চাতে নগ্নকায় শিশুর দল বাদল মিত্রের গলির তক্রালস মধ্যাহ্নকে সচকিত করিয়া চীৎকার করিতেছে, "চাই—ই কানা ইছর।" কবে ছন্দরসিক কোন্ শিশুকবি সিন্দুরওয়ালা নিধিরামের এই অপূর্ব্ব স্তববাণী প্রথম উচ্চারণ করিয়াছিল তাহা কেহ জানে না। সম্ভবতঃ স্বয়ং কবিরও সে কথা মনে নাই, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রতি বংসর নব নব শিশু-কণ্ঠ একই ভাষায় নিধিরামকে অভার্থনা করিয়া আসিতেছিল। এই বিরূপ সম্বর্জনায় নিধিরাম কোনও দিন রাগ করে নাই, প্রত্যুত্তরে মৃষিকের অমুকরণে শব্দ করিয়া তাহার শিশু-বন্ধুগণকে খুসী করিয়াছে, দেখিয়াছি।

বিশ বংসর ধরিয়া এইরূপই চলিতেছিল, সহসা একদিন এই নিয়নের ব্যতিক্রম দেখিয়া নিধিরাম আশ্চর্য্য হইয়া গেল। গলির মধ্যে একস্থানে গুটিকয়েক শিশু জটলা করিতেছিল, নিধিরাম

সেখানে আসিয়া গলার স্বর উচু করিয়া হাঁকিল, "চাই—ই চীনা-আ সিঁছর!" দূর হইতে ছই-একটি কণ্ঠে পরিচিত প্রতিধ্বনি শোনা গেল বটে, কিন্তু প্রত্যহের মত তাহা জমাট বাঁধিয়া উঠিল না।

শিশুর দল নীরবে পরম সন্ত্রমের সহিত একজনকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। নিধিরাম নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। কথা কহিতেছিল একটি বালিকা। কোমরে নীলাম্বরী শাড়ীর অঞ্চল জড়াইয়া হাত নাড়িয়া দে প্রতিপন্ন করিতেছিল যে, কাণাকে কাণা এবং খোঁড়াকে খোঁড়া বলিতে নাই এবং যদি কেহ বলে, তবে তাহার সহিত বক্তার জন্মের মত আড়ি এবং পুতৃলের বিবাহে দে তাহাকে কদাচ নিমন্ত্রণ করিবে না। সমাজ-চ্যুতির এই নিদারুণ শান্তির ভয়ে পরিচিত কঠন্ধনি শুনিয়াও শিশুর দল আজ নীরব হইয়াছিল, নিধিরাম তাহা বুঝিল এবং বক্তাকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া নিঃশক্ষে ফিরিয়া গেল।

সন্ধ্যায় ফিরিবার পথে গলির মোড়ে নীলবাড়ীর দরজায় দিপ্রস্থরের শিশু-সভার এই নেত্রীটির সহিত নিধিরামের সাক্ষাৎ পরিচয় হইল। নিধিরামকে দেখিয়াই বিনা ভূমিকায় বালিকা কহিল, "তুমি বুঝি আর-জন্মে কাণাকে কাণা ব'লেছিলে, সিঁছর-ওয়ালা ?" বলা বাছল্য জন্মান্তরের কথা নিধিরামের শ্বরণ ছিল না। শুধু এই নবাগতার সহিত আলাপ জমাইবার অভিপ্রায়ে সেকহিল, "হাঁ মা লক্ষী।"

"মা বলেছে তাই এ জন্মে তুমি কাণা হ'য়েছ, না ?" বলিয়াই

#### নিধিরামের বেসাভি

সে এক প্রচণ্ড অভিশাপ-বাণী উচ্চারণ করিল, "ষছ, মধু, ছোট্কু, নিমাই সব্বাই আর-জন্মে কাণা হ'বে! তোমাকে থেপায় কি না।"

নিধিরাম দাঁতে জিভ কাটিয়া কহিল, "ও কথা বল্তে নেই মা লক্ষী!" 'মা লক্ষী' এইবার রুখিয়া উঠিয়া কহিল, "বল্ব, একশো বার বল্ব! তারা কেন তোমাকে কাণা বল্বে?" বলিয়াই একটু থামিয়া সে প্রশ্ন করিল, "তুমি বামুন ?"

নিধিরাম কহিল, "হা।"

প্রশ্নকর্ত্রীর চক্ষে সংশয় ফুটিয়া উঠিল, সে কহিল, "দেখি পৈতে ?" নিধিরাম ছিল্ল স্ক্রেজাইয়ের মধ্য হইতে মলিন উপবীত-গুচ্ছ বাহির করিয়া দেখাইল। বালিকা কহিল, "কাল রাধুর ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে। তুমি মস্তর পড়াবে ?"

নিধিরাম তৎক্ষণাৎ পৌরোহিত্য স্বীকার করিয়া কহিল, "পড়াব।"

"আমরা কিন্তু গরীব মান্ত্রম, দক্ষিণে দিতে পারব না, ব্ঝলে ?" বলিয়া পরম গান্তীর্য্যের সহিত বালিকা কহিল, "এইটি পার হ'লেই আমি বাঁচি। আর হ'টিকে এক রকমে বিয়ে দিইছি। মাগো, ছেলেমেয়ে মান্ত্রম করা যে কি কট্ট!" এই বলিয়া পুতুলের ডালা-থানি নিধিরামের হাতে দিয়া সে কহিল, "দেখ্ছ, মেয়ের আমার ম্থখানা রোদে একেবারে শুকিয়ে গেছে। এখন আবার জল দিয়ে রাখ্তে হবে, নৈলে পাড়ার লোকে বৌ দেখ্বার সময় খোঁটা

দিয়ে বল্বে, বৌ কৃচিছং।" এমন সময় ভিতর হইতে আহ্বান আসিল, "সকুণ"

"মাগো মা! দেখ্ছ ? হ-দও আপন ছেলেমেয়ের কথা কইবার যো নেই!" বলিয়া বালিকা উঠিয়া দাঁড়াইল। পুতৃলের ডালা তাহার হাতে দিয়া নিধিরাম কহিল, "তবে আসি মা লক্ষী।"

"আমি লক্ষী নইগো, সরস্বতী। আমাকে মা সরস্বতী ব'লে ডাক্বে, বুঝলে ?" এই বলিয়া বালিকা ভিতরে চুকিল। নিধি-রামের সহিত সরস্বতীর পরিচয়ের স্ত্রপাত হইল এই প্রকারে।

# ( २ )

এই মুখরা মেয়েটিকে সহসা নিধিরামের অত্যন্ত ভাল লাগিয়া গেল! ক্রমে কালীঘাটের পুতুল, গালার চূড়ী, ছ-এক টুক্রা জরির কাপড় নিধিরামের সিঁছরের বাক্সে আশ্রম পাইয়া অবশেষে সরস্থতীর খেলাঘরে স্থানলাভ করিতে লাগিল। প্রত্যহের আনন্দরীন একঘেয়ে কেনাবেচার মধ্যে এই মেয়েটির সঙ্গে ছ'দণ্ড কথা কহিয়া নিধিরাম আনন্দ পাইত; সময় সময় নীলবাড়ীর জানালার রোয়াকে সিন্দ্রের পেট্রা কোলের উপর রাখিয়া নিধিরাম সরস্থতীর সহিত তাহার মাটির ছেলেমেয়েদের স্থাছঃখের কথা কহিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিয়াছে; ভিন্ন পল্লীতে গিয়া বেসাতি বেচিলে দশ্টা পয়সা রোজগার হয়, এ কথা মাঝে মাঝে মনে হইয়াছে বটে, তথাপি তাহার প্রগণ্ভা বান্ধবীর কথার মোহ

# নিধিরামের বেসাতি

সে কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। অথচ সে কথাগুলি একাস্তই নিরর্থক এবং কোনো দিন নিধিরামেরও কোনও কাজে লাগিবাব তাহার সম্ভাবনা ছিল না।

বর্ষা নামিলে নিধিরাম দেশে গেল।

সেবার দেশে মারাত্মক রকমের একটা ব্যাধির উৎপাত আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার আক্রমণ হইতে নিধিরামও নিষ্কৃতি পাইল না। মাস ছয় ভূগিয়া একদিন মাঘের দ্বিপ্রহরে নিধিরাম তাহার সিন্দুরের লাল বাক্সটি মাথায় করিয়া সরস্বতীর বাড়ীর দরজায় আসিয়া হাকিল, "চাই-ই চীনা-আ সিঁতুর।" আগেকার মত আর কেহ হুড়-দাড় করিয়া নামিয়া দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল না। দিতীয়বার হাঁকিতে নীচের ঘরের একটা জানালা খুলিয়া গেল : জানালায় সরস্বতীকে দেখিয়াই এক গাল হাসিয়া নিধিরাম জিজ্ঞাসা করিল—"বুড়ো বেটার কথা মনে ছিল সরু-মা ?" সরস্বতী ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল। নিধিরাম আশ্চর্য্য হইল, সরস্বতী তো কথা না বলিয়া থাকিবার পাত্রী নহে। জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ছেলেমেয়ে সব ভাল আছে সক্ত-মা?" এইবার সরস্বতী কথা কহিল, "সে সব আমি রাধুকে বিলিয়ে দিইছি।" ইহার পর আব কোনও প্রশ্ন করিবার স্থ্র নিধিরাম খুঁজিয়া পাইল না। থানিক-ক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অনেক ভাবিয়া সে কহিল, "একবার বাইরে আস্বে মা ?" সরু কথা কহিল না, পিছন হইতে সরস্বতীর কনিষ্ঠ ভাইটি কহিয়া উঠিল, "মা বলেছে দিদি আর বাইরে যাবে না।

দিদি বড় হ'য়েছে কি না।" ওঃ! তাই! এইবার নিধিরামের চক্ষে সরস্বতীর পরিবর্ত্তন ধরা পড়িল। এক বৎসর সে সরস্বতীকে দেখে নাই। কিন্তু বর্ধ পূর্ব্বে গৃহযাত্রার দিন সে যে মুখরা চঞ্চলা বালিকার নিকট হইতে বিদায় লইয়া গিয়াছিল তাহার সহিত এ মেয়েটার প্রভেদ বিস্তর। ইহার সহিত কি ভাষায় কোন্ উপলক্ষেকথা কহিবে তাহা সহসা নিধিরাম স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। ইতস্ততঃ করিয়া বাড়ী হইতে যে পাটালী শুড় আনিয়াছিল তাহার পুঁটুলীটি জানালা গলাইয়া সরস্বতীর হাতে দিয়া নিধিরাম কহিল, "বাড়ী থেকে এনেছি সরু-মা, নিয়ে যাও।" তাহার পর নিজ গৃহ সম্বন্ধে হই-একটি অসম্বন্ধ কথা কহিয়া নিধিরাম চলিয়া গেল, গ্রামের কারিকরের দারা যে বিচিত্র বর্ণের কাঠের পুতৃলগুলি গড়িয়া আনিয়াছিল, সেগুলি আর বাক্স হইতে বাহির করিবার অবকাশ হইল না।

পরদিন নিধিরাম প্রত্যহের বেসাতি লইয়া নীলবাড়ীর জানালায় দাঁড়াইল, নীচের ঘরে তক্তপোষের উপর বসিয়া সরস্থতী লেখাপড়া করিতেছিল, নিধিরাম মৃত্যরে প্রশ্ন করিল, "কি পড়ছ সরু-মা ?" সরস্থতী মুখ তুলিয়া নিধিরামকে দেখিয়া হাসিয়া কহিল, "কথামালা।" পরক্ষণেই প্রশ্ন করিল, "মা জিজ্ঞেস করেছে গুড়ের দাম কত ?" প্রশ্ন শুনিয়া নিধিরাম থমকিয়া গেল; তাহার পর শুদ্ধ-মুখে কহিল, "দিদিমাকে বোলো সরু-মা, আমার ঘরেরঃ তৈরী গুড়, পয়সা লাগেনি।" সরস্বতী কহিল, "আছহা।"

# নিধিরামের বেসাভি

ইহার পর আর হই দিন সে পথে নিধিরাম আসিল না।
ছতীয় দিনের মধ্যাক্তে নিধিরাম যথারীতি নীলবাড়ীর জানালার
দাঁড়াইয়া ডাকিল, "সরু-মা।" সরস্বতী শ্লেট হইতে মুখ ভুলিয়া
একেবারে প্রশ্ন করিল, "হ'দিন কেন আসনি ?" নিধিরামের মুখ
উল্লাসে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তাহা হইলে সরু-মা তাহার কথা
মনে রাখিয়াছে। অনুপস্থিতির একটি মিধ্যা কারণ নির্দেশ করিয়া
নিধিরাম অতি সতর্ক মৃহস্বরে কহিল, "সরু-মা। একখানা বই
এনেছি, পড়্বে?" বলিয়া জানালা দিয়া একখানা বটতলার
রুত্তিবাসী বাঁধানো রামায়ণ চারিদিক চাহিয়া সরস্বতীর চৌকীর
উপর রাখিয়া দিল। সরস্বতী ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ছবি
আছে?"

নিধিরাম হাসিয়া কহিল, "অনেক! রাম, রাবণ, হন্তুমান সবার ছবি। আমি পড়তে জানিনে সক্তুমা, তুমি আগে প'ড়ে নাও, তারপর আমাকে প'ড়ে শোনাবে।"

সরস্থতী কহিল, "আচ্ছা। তুমি আবার কাল আস্বে ?"
নিধিরাম একটি সমুজ্জল আনন্দ-হান্তের সহিত সম্মতি জানাইরা
চলিয়া গেল।

সরস্থতী রামায়ণ পড়িত আর নিধিরাম সিন্দুরের পেট্রা কোলের উপর রাখিয়া জানালার রোয়াকে বসিয়া শুনিত। মধ্যে

যে ইটের দেয়ালের ব্যবধান ছিল, শ্রোতা ও পাঠিকার কাহারও তাহা মনে ছিল না। সহসা একদিন ব্যবধান বাডিয়া গেল।

পাঠ যথন অবোধ্যাকাণ্ড পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে, তথন একদিন নিধিরাম আসিয়া দেখিল বে, সরস্বতীর পরিবর্জে নীচের ঘরে তক্তপোষের উপর হইটি ভদ্রলোক পরিষ্কার বিছানায় বিসয়া তামাক টানিতেছেন। নিধিরাম ডাকিল, "চাই—ই চীনা-আ সিঁছর।" দোতলার একটা জানালা খুলিয়া গেল, সরস্বতী দাঁড়াইয়া বাম হাত মুখে দিয়া ডান হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল বে, সে আজ পড়িবে না। নিধিরাম যে পথে আসিয়াছিল সেই পথেই ফিরিয়া গেল। গলির মোড়ে সরস্বতীর সথী রাধারাণী ওর্ফে রাধু নিধিরামকে সংবাদ জানাইল বে, সরস্বতীর বিবাহ আসয় এবং পাত্র পক্ষ দেখিতে আসিয়াছেন। সঙ্গ-মার বিবাহ! তারপর শ্বন্তর-বাড়ী। সে কতদ্র! নিধিরাম একবার ফিরিয়া দ্রে নীলবাড়ীব দোতলার কদ্ধ বাতায়নের দিকে চাহিয়া মন্থরপদে চলিয়া গেল।

তিন চারি দিন ঘরে কাটাইয়া আবার সেই পেট্রা মাথায় করিয়া নিধিরাম গলির মোড়ে আসিয়া একদিন হাঁকিল, "চাই—ই চীনা-আ সিঁহর।"

সেদিন নীলবাড়ীতে নহবৎ বাজিতেছে, নিধিরাম অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল, উপরের খোলা জানালার ধারে আজ আর আসিয়া কেহ দাঁড়াইল না।

# নিধিরামের বেসাভি

পর দিন হইতে পুনরায় ষ্থারীতি নিধিরামের কণ্ঠস্বর গলির সর্ব্বত ধ্বনিত হইতে লাগিল, শুধু নীলবাড়ীর সমুখ দিয়া নীরবে সে চলিয়া যাইত, শত চেষ্টাতেও কণ্ঠে কথা ফুটতে চাহিত না

#### (0)

নিত্যকার মত সেদিনও নিধিরাম নীরবে চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় নীলবাড়ীর জানালা হইতে একটি শিশু ডাকিল, "দাড়াও সিঁহুরওয়ালা! দিদি তোমাকে ডাক্ছে।" নিধিরামের বুক কাঁপিয়া উঠিল। ফিরিতেই সে দেখিল নীচের ঘরের জানালায় সরস্থতী দাঁড়াইয়া। নিধিরাম আনন্দ-গদ্গদ স্বরে কহিয়া উঠিল, "কবে এলে সরু-মা ৪ আমি তো জানিনে তাই—"

সরস্বতী সংক্ষেপে কহিল, "আজ!" ইহার পর নিধিরাম ঘণ্টা খানেক ধরিয়া নিজেই অবিশ্রাস্ত কত কথা কহিয়া গেল। শেষে কহিল, "তোমার সিঁহুরের কৌটোটা আন তো সরু-মা। খুব ভাল উজ্লি সিঁহুর আছে।"

সরস্বতীর সোনার কোটা সিঁছরে ভরিয়া নিধিরাম সেদিনকার মত চলিয়া গেল। তাহার পর হইতে ক্রমে ক্রমে বিচিত্র বর্ণের কাঠের কোটায় সিঁছরের উপঢ়ৌকন আসিতে আরম্ভ হইল, সেই সঙ্গে তরল আলতা হইতে স্কুক্ করিয়া শাঁথের কঙ্কণ পর্যান্ত এয়োতির কোনও সরঞ্জামই বাদ পড়িল না।

সেবার বর্ষায় আর নিধিরাম দেশে গেল না।

আখিনে পূজার পূর্বে সরস্বতী যেদিন খণ্ডর-গৃহে যাত্রা করিল, নিধিরামও সেইদিন দেশে গেল। বর্ষায় বাড়ীতে উপস্থিত না থাকিবার জন্ম আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে এই বলিয়া স্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠ পূত্র পর্যাস্ত নিধিরামকে যথেষ্ঠ ভর্ৎসনা করিল কিন্তু আর্থিক ক্ষতির প্রকাণ্ড অঙ্কটি তাহাকে মোটেই বিচলিত করিল না।

ফাল্পনের বাতাসে কৃষ্ণচূড়ার গাছের ডালে রং ধরিয়াছে।
নিধিরাম কলিকাতায় ফিরিল।

সরস্বতী শশুরঝাড়ী হইতে ফিরিয়াছে কি না সে জানিত না।
নীলবাড়ীর সমুথে দাঁড়াইয়া হাঁকিল, "চাই—ই চীনা-আ সিঁতুর।"
কোনো সাড়া আসিল না। নিধিরাম গলির পথে ফিরিয়া গেল
কিন্তু কি ভাবিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া কণ্ঠবর উচ্চে তুলিয়া
ডাকিল, "চাই—ই চীনা-আ সিঁতুর!"

অতি ক্ষীণ পদধ্বনি ষেন শোনা গেল। নিধিরাম কম্পিত বক্ষে জানালার ধারে আসিয়া প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল। জানালা থুলিয়া সরস্বতীর ছোট ভাইটি কহিল, "তোমাকে এ পথে আস্তে মা বারণ ক'রে দিয়েছে সিঁছরওয়ালা!"

অজ্ঞাতে কোনও অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে ভাবিয়া নিধিরামের মুখ শুকাইল। আমৃতা আমৃতা করিয়া সে কহিল, "কেন ?"

# নিধিরামের বেসাতি

এমন সময় দরজা ঘুলিয়া গেল। দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল দ্বানমুখী শুলবেশা নিরাভরণা সরস্বতী। নিধিরাম চমকিয়া উঠিল। তাহার পর মাথার পেট্রা মাটিতে নামাইয়া তাহার উপরে বসিয়া পড়িয়া অর্থহীন উদ্লাক্ত দৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া রহিল।

নীলবাড়ীর দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

সন্ধিৎ পাইয়া যথন নিধিরাম ফিরিয়া চলিল, তথন তাহার মাথায় সিঁহুরের পেট্রা বিশ মণ ভারী হইয়া গিয়াছে।

ইহার পর আর সাত দিন সে গলিতে কেছ নিধিরামকে দেখে নাই। অবশেষে একদিন হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিরা জানলা খুলিলাম। নিধিরামের মূর্ত্তি দেখা গেল। সিঁছরের পেট্রার পরিবর্ত্তে তাহার মাথায় একটি প্রকাণ্ড ফলের ঝাঁকা। তাহার গুরুভারে অবনত হইয়া বৃদ্ধ নিধিরাম পাঠক ঘর্মাক্ত কলেবরে নীলবাড়ীর সন্মুথ দিয়া গলির পথে হাঁকিয়া যাইতেছে—"ফল চাই মা, পাকা ফল।"

# পরের ছেলে

বুড়া শস্তু সরকার স্বগ্রাম ঝাউডাঙ্গাতে পাঠশালা খুলিয়া গত চল্লিশ বৎসর যাবং গুরুমহাশয়ের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; এই দীর্ঘকালের মধ্যে শুধু পূজার কয়েকদিন ছাড়া আর কেহ তাঁহার পাঠশালার ছয়ার বন্ধ দেখে নাই। তাই সেদিন হঠাৎ পাঠশালার দরজায় তালা বন্ধ দেখিয়া পাড়ার লোক আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

সন্ধ্যায় হই-একজন প্রতিবেশী কৌতূহলী হইয়া সরকার মহাশয়ের সন্ধান লইতে আসিলেন। সরকার মহাশয় তথন বহুকালের পুরাতন ক্যান্থিসের ব্যাগের মধ্যে তাঁহার তিনখানি কাপড় ও হুইটি ম্রেজাই পাট করিরা গুছাইয়া তুলিতেছিলেন। প্রতিবেশীরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি, সরকার মশাই ?"

"চল্ছি দাদা, আর পার্ছিনে! দিনকয়েক ঘুরে আসি। মধু দাসকে ব'লে গেলাম, সে পাঠশালা দেখবে। বাড়ী-ঘর যেমন আছে থাকুক্! আর কি হবে এসব!" বলিয়া ব্যাগটি ভুলিয়া তাহার ওজন পরীক্ষা করিলেন, তারপর নামাইয়া রাখিয়া কহিলেন, "রতন বৃত্তি পেয়েছিল দাদা!" বলিয়া একটী দীর্ঘ-নিঃখাসের সঙ্গে একখানি ভাঁজ করা কাগজ পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোকের হাতে ভুলিয়া দিলেন। তিনি সেখানিতে একবার চোখ বুলাইয়া

কহিলেন, "এথানি আবার রেখেছেন কেন? দেখে মিছিমিছি মন থারাপ করা!"

বৃদ্ধ ভাড়াতাড়ি কাগজখানি লইয়া কহিলেন, "না থাক্!" তারপর বলিলেন, "বুড়োকে মনে রেখো ভাই সব, ফিরে আসলে আবার দেখা হবে। আর দেরী করবনা, হুর্গা শ্রীহরি! সিদ্ধিদাতা গণেশ!" বলিয়া বেতের মোটা লাঠিটার মাথার ব্যাগ ঝুলাইয়া লাঠিগাছ কাঁধে করিয়া কহিলেন, "শুধু একটা কথা দাদা, আমি মধুকে ব'লে গেলাম তোমরাও মনে করিয়ে দিও, ছেলেগুলোকে যেন মার-ধোর না করে। কে কবে যাবে কে জানে ? হ'দিনের জন্ম আর কেন—হুর্গা শ্রীহরি!" শস্তু সরকার বাহির হইয়া গেলেন।

রাম দত্ত কহিলেন, "পুত্রশোকে রাজা দশরথ মরেছিলেন, শস্তু সরকার তো ছার! আহা রতন ছেলেট বড় ভাল ছিল।"

শস্তু সরকারের স্ত্রী রতনের জন্মের পরদিনই ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। শস্তু সরকার আর বিবাহ না করিয়া নিজেই রতনের মায়ের স্থান অধিকার করিলেন। ক্রমে রতন বড় হইয়া পাঠশালায় ঢুকিল। এবার সে প্রাইমারী বৃত্তি-পরীক্ষা দিয়াছিল কিন্তু ফল বাহির হইবার মাসখানেক পূর্বেই একদিনের জ্বরে হঠাৎ সে মৃত্যুলোকে প্রস্থান করিল। অসীম ধৈর্য্যের সহিত শস্তু সরকার এই আঘাত সহিয়া গেলেন, পাঠশালা রীতিমত চলিতে লাগিল কিন্তু যেদিন পরীক্ষার ফল ও সেই সঙ্গে, পুত্রের বৃত্তি

প্রাপ্তির সংবাদ বাহির হইল, সেদিন পুত্রশোক তাঁহাকে নৃতন বাজিল। ঘরে আর কোনমতেই মন বসিতেছিল না; পাঠশালায় গিয়া যে স্থানটিতে রতন বসিত সেই দিকে দৃষ্টি পড়িত সকলের আগে, আর বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া উঠিত; কাজেই আজ শস্তু সরকার বাট বৎসর বয়সে জীবনে প্রথম গ্রাম ছাড়িয়া বাহিরে বাহির হইলেন।

#### ( २ )

মাস-পাঁচেকের মধ্যে তীর্থভ্রমণ শেষ হইল, সম্বলও ফুরাইয়া আসিল। তথন সরকার মহাশয় স্থির করিলেন যে, চাকুরী করি-বেন; কিন্তু ভগ্নদেহ বৃদ্ধকে কাহারও কাজে লাগিল না। অগত্যা পদব্রজে দেশে ফিরিবার সঙ্কল করিয়া শস্তু সরকার যাতা করিলেন।

কান্তপুরে আসিয়া প্রথম দিন সন্ধ্যা হইল। বাবুদের অতিথিশালায় রাত্রিযাপন করিয়া প্রাতঃকালে যথন সরকার মহাশয়
ইষ্টমন্ত্র জপিতেছিলেন সেই সময় একটি ছোট ছেলে আসিয়া পরম
কৌতূহলের সঙ্গে শস্তু সরকারের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর
হঠাৎ প্রশ্ন করিল, "তুমি কে?" ছেলেটিকে সরকার মহাশয়ের
ভালো লাগিল, তিনি মন্ত্রজপ ছাড়িয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন,
"তুমি কে আগে বল।" সে কহিল, "আমি রতন।" রতন!
শস্তু সরকারের বুকের মধ্যে ধক্ করিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চুশা
করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "তুমি কার ছেলে?"

"বাবার ছেলে" রতন জবাব দিল। শস্তু সরকার রতনের হাত ধরিয়া কহিলেন, "আমিও বাবার ছেলে, আমার নাম শস্তু সরকার।" রতন তাড়াতাড়ি কহিল, "তুমি শস্তু ? বাবা ষে তোমাকে ডাকছে! চল।" বলিয়াই শস্তু সরকারের হাত ধরিয়া টানিল। সরকার মহাশয় বুঝিলেন যে শিশু ভূল করিয়াছে, তথাপি উঠিয়া কহিলেন, "চল যাই।" তথনকার মত তাঁহার সম্ভ্রজপ বন্ধ রহিল।

বড়বাবু ফরাসে বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন, এমন সময় রতন শস্তু সরকারের হাত ধরিয়া উপস্থিত হইয়া কহিল, "বাবা, তুমি যে ডাকছিলে, এনেছি।"

বড়বাবু হাসিয়া কহিলেন, "কাকে এনেছিস্ রে ?"
"তুমি যে বললে শস্তু সরকার !" রতন কহিল।

"আপনার নামও বুঝি শস্তু সরকার, তাই থোকা আপনাকে টেনে এনেছে। আমি আমাদের নায়েব শস্তু সরকারকে থুঁজ-ছিলাম। যাহোক আপনি বস্থন।" শস্তু সরকার আসন লইলেন। তারপর কথাবার্তায় শস্তু সরকার তাঁহার জীবনের সমস্ত কাহিনী আতোপাস্ত বলিয়া গেলেন, শেষে কহিলেন, "শেষ-জীবনে যদি কোথাও আশ্রয় পাই, তাহ'লে দিন ক'টা একরকমে কাটিয়ে দিই।"

বড়বাবুর দয়া হইল। কহিলেন, "এখানে থাকতে পারেন, আপত্তি নেই। খোকাকে একটু দেখবেন শুনবেন। দশ টাকা মাইনে, খোরাক পোষাক—পোষাবে ?"

47

#### থার্ডক্রাশ

শস্তু সরকার উচ্চ্চিত হইয়া কহিয়া উঠিলেন, "খুব। খুব।! পরম দয়াল আপনি" ইত্যাদি।

(0)

প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঘণ্টাত্বই করিয়া পড়াইবার বাঁধা সময় ছিল। কিন্তু ছাত্র ও শিক্ষক কেহই এই নিয়মের ধার ধারিতেন না। দিনের বারোঘণ্টার মধ্যে অর্দ্ধেক সময় রতন শস্তু সরকারের ঘরেই काठाहेल, व्यवश्च পড़ा-खनात कार्ष्य नरह। स्रुमीर्घ जीवनकारनत মধ্যে যত প্রকার অভূত পশু-পক্ষীর সহিত শস্তু সরকারের পরিচয় হইয়াছিল, তাহাদের সকলের কাহিনী সবিস্তারে তিনি তাঁহার এই শিশু ছাত্রটির নিকট বর্ণনা করিতেন, রতন খেলা ভূলিয়া পরম কৌতুহলের সহিত তাহা শুনিয়া যাইত। রতনের খেলার সাথীর সংখ্যাও কমিয়া আসিতেছিল; মাষ্টার মহাশয়কে ছাড়িয়া অক্তত্র খেলিতে যাইতে তাহার মন সরিত না। অগত্যা সরকার মহাশয় নিজেই তাহার সহিত খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। ষাট এবং ছয় এই উভয় সংখ্যার মধ্যে যে ব্যবধান আছে, সরকার মহাশয়ের আচরণে তাহা আর মনে করিবার কোনও উপায় রহিল না। তিনি কখনও ঘোডা হইয়া তাঁহার শিশু ছাত্রটিকে পিঠে করিয়া ছুটিতেন, কথনও তাহার কাঠের গাড়ীখানিতে দড়ি বাঁধিয়া কাছারি বাড়ীর আঙ্গিনায় অসংখ্য কৌতূহলী দৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া পরম নির্ফিকার চিত্তে

টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন। এইরূপে বংসর খানেক কাটিয়া গেল।

ইতিমধ্যে শস্তু সরকার দেশে একথানি পত্র লিখিয়াছিলেন, পত্রের উত্তরে জানিলেন যে, বাড়ীর আঙ্গিনায় জঙ্গল জমিয়াছে এবং বাহিরের পাঠশালা ঘরের জীর্ণ দশা; আগামী বর্ষায় যদি টি কিয়া যায়, তবে বহুভাগ্য বলিতে হইবে। সংবাদ শুনিয়া তাঁহার কিছুমাত্র চাঞ্চল্য দেখা গেল না, তিনি তাঁহার শিশু ছাত্রটির অধ্যাপনায় পূর্বের মতই মগ্ন হইয়া রহিলেন।

রতন সময়ে বাড়ী আদে না, অধিকাংশ সময় মাষ্টারের ঘরেই কাটাইয়া দেয়; ইহা ক্রিন্ত রতনের মাতার একান্ত অপ্রীতিকর ছিল, এক-আধবার আপত্তির আভাস কর্তাকেও দিয়াছিলেন কিন্তু কর্তা তাঁহার স্বাভাবিক ওদাস্থ বশতঃ সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। এদিকে ছেলে পর হইয়া যাইতেছে এই আশক্ষা মাতাকে ক্রমেই অধীর করিয়া তুলিতেছিল। সেদিন গৃহিণী সক্ষল্ল করিয়াছিলেন যে, কথাটির একেবারে শেষ মীমাংসা করিয়া ফেলিবেন। কর্তার আহার শেষ হইতেই তিনি কহিলেন, "ছেলেকে তো মাষ্টারের হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্তি ব'সে আছ়। পড়া-শুনা করে কিনা তার থবরটা কি নিয়ে থাক ? না মাস মাইনে গুণে দিয়েই খালাস।"

কর্ত্তা কহিলেন, "মাষ্টার ভাল, আমি বরাবর দেখছি।" অনেক জিনিষ পুরুষলোক দেখিতে পায় না কিন্তু স্ত্রীলোকের

চক্ষে পড়ে, এ বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিয়া গৃহিণী কহিলেন, "আচ্ছা একবার পর্থ করেই দেখনা, ছেলে তো তোমারই।"

রতনের ডাক পড়িল এবং অনতিবিলম্বে পরীক্ষা আরম্ভ হইয়া গেল; রতন অনায়াসে ধারাপাত ও বোধোদয়ের আতোপাস্ত আরুত্তি করিয়া গেল। কন্তা সহাস্থে কহিলেন, "দেখছ।"

পুত্রের ক্বতিত্বে মায়েরও যে আনন্দ না হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু তথন উল্লাস প্রকাশ করাটা সমীচীন মনে করিলেন না এবং তথনকার মতন নীরব হইয়া গেলেন।

সন্ধ্যায় গৃহিণী আবার কথা পাড়িলেন কিন্তু অন্থ ভাবে।
দেদিন রতনের সমবয়সী ও বাড়ীর ষত্ন ইংরাজী বলিতেছিল,
রতন কিছু ব্ঝিতে না পারিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাহার দিকে
চাহিয়াছিল, সে কথাটি কর্ত্তাকে জানাইয়া গৃহিণী কহিলেন, "দেথ
একটু ইংরিজী শেখা তো খোকার দরকার। বড় হ'লে সাহেবস্থবোর সঙ্গে কথা কইতে হবে তো!"

কর্ত্তার কাছে কথাটি মূল্যবান মনে হইল। পাশ না দিক, বড় মামুষের ছেলের ইংরাজী না শিখলে চলে না এ ধারণা তাঁহারও ছিল। রতনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকা, তুমি ইংরেজী পড় না ?" রতন কহিল, "না বাবা। মাষ্টার মশাই তো পড়ান নি।"

কর্তা কথা কহিলেন না, গৃহিণী কহিলেন, "মাষ্টার মশাই না পারেন তুমি থোকার ইংরিজী পড়াবার জন্তে নতুন মাষ্টার ঠিক কর। ছেলেকে আমার মুর্থ ক'রে রাখতে পারবে না।" রতন নীরবে মায়ের কথা শুনিল, তাহার পর মনে মনে ইংরাজী ভাষার মুগুপাত করিতে করিতে চলিয়া গেল।

#### (8)

পরদিন প্রাতে যথন রতন গত রাত্রির কাহিনী সবিস্তারে সরকার মহাশয়ের নিকট বর্ণনা শেষ করিল, তথন শস্তু সরকারের ছই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। তিনি অতি মৃহস্বরে আপন মনে কহিলেন, "মায়া! মায়া! পরের ছেলে!"

রতন কথা কহিল না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শস্তু সরকার জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাা রে রতন, তুই ঠিক শুনেছিস গিল্লি-মা নতুন মান্তার আনতে চেয়েছেন ?"

"হাঁা, মাষ্টার মশাই। আমি কিন্তু পড়ব না, আমি মামাবাড়ী চলে' যাব।" রতন ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল।

সরকার মহাশয় রতনের মাধায় হাত বুলাইয়া অনেক চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "পড়বি বইকি বাবা, তা নৈলে কি বিছে হয় ?" পরক্ষণেই আবার প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা গিল্লি-মা আর কি বল্লেন ? আর বাঙ্গলা পড়তে হবে না ? কথামালা, আথাানমঞ্জরী এসব তো পড়াই হয়নি, তুই বল্লিনে কেন ?" "আমি বলিনি মাষ্টার মশাই।" রতন অসক্ষোচে কহিল।

"তাই বল্, তা নইলে কি আর গিল্লি-মা ইংরিজী পড়তে বলেন ? আছে। আমি তাঁকে ব্ঝিয়ে বলব।" গিল্লি-মাকে একটু

বুঝাইয়া বলিলেই তিনি বুঝিয়া যাইবেন এই ভরসায় শস্তু সরকার একটু স্বস্তি লাভ করিলেন; তারপর কেবল বোধোদয়থানা থুলিয়া উদ্ভিদের সংজ্ঞা নির্দেশ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় কর্ত্তা ডাকিলেন, "সরকার মশাই!" আহ্বান শুনিয়া আপনার অজ্ঞাতেই শস্তু সরকার কাঁপিয়া উঠিলেন।

কর্ত্তা আসন লইয়া ছই-একটি সাধারণ কথার পর বলিলেন, "খোকা তো এদিকে মন্দ শেখেনি দেখলাম। কিন্তু জানেন তো ইংরেজী শেখাও একটু দরকার। এখন থেকেই অল্ল-স্বল্ল কিছু পড়াগুনা করলে সহজেই কতকটা শিথে ফেলবে। আপনি কি বলেন ?" কর্ত্তা ঘুরাইয়া বলিলেও শস্তু সরকার ইন্নিতটা স্পষ্ট বুঝিলেন, মাথা চুল্কাইতে চুল্কাইতে কহিলেন, "আজে সে অতি যথার্থ কথা, রাজভাষা শেখাই তো উচিত।" "আপনি তাহ'লে একটু দেখবেন ও গ্রামের ইস্ক্লের মান্তারেরা কেউ যদি—" বলিয়াই কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বুঝি ইংরেজী জানেন না ?"

কোনো সময় ইংরেজীর অক্ষর পরিচয় শস্তু সরকারের হইয়াছিল, কিন্তু সেটাকে ইংরেজী জানা বলা যায় কি না তাহা তিনি তাড়াতাড়ি স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না, কহিলেন, "আজে বাবু, আমরা সেকেলে মাহুষ।"

কথাটা শেষ করিবার অবকাশ না দিয়া কর্ত্তা উঠিয়া কহিলেন, "আচ্ছা আপনিও দেখবেন, আমিও খোঁজ নিচ্ছি।" কর্ত্তা বাহির হইয়া গেলে সরকার মহাশয় রতনকে ছুট দিলেন। রতন বোধোদয়ের পাতা হইতে মুখ না তুলিয়াই অত্যন্ত ভারী গলার জিজ্ঞাসা করিল, "আর পড়াবেন না মাষ্টার মশাই ?"

সরকার মহাশয় রতনকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, 
"পড়াব বৈকি বাবা ? এখন যাও ধারাপাতটা একটু দেখগে, আমি 
ডাক্ব'খন।"

রতন খিড়কির পুকুরের পৈঠায় ধারাপাত খুলিয়া অনেকক্ষণ বিদিয়া রহিল কিন্তু মাষ্টার মহাশয় ডাকিলেন না। বেলা বাড়িলে সে ধারাপাতথানি বন্ধ করিয়া মাষ্টার মহাশয়ের ঘরের দরজার কাছে উকি দিয়া দেখিল যে, মাষ্টার মহাশয় চক্ষু বুঁজিয়া ভইয়া আছেন। রতন তাঁহার নিজাভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে বারের পাশে দাঁড়াইয়া পড়িতে লাগিল, "এক কড়া পোয়া-গণ্ডা, হই কড়া আধ-গণ্ডা।" শভু সরকার ঘুমান নাই, ডাকিলেন, "আয় রতন!" রতন ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলে সরকার মহাশয় কহিলেন, "আমি একটু তালবাড়ীতে য়াছির রতন, বেলা পড়লে ফিরব। এ বেলা খাবনা, বলে দিদ্।" চাদরখানি কাঁধে ফেলিয়া শভু সরকার বাহির হইয়া গেলেন।

তালবাড়ী হইতে শস্তু সরকার যথন ফিরিলেন, তথন সন্ধা হইয়া গিয়াছে। বড়বাবু বাহিরেই বসিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাষ্টার পেলেন সরকার মশাই ?" শস্তু সরকার আম্তা আম্তা করিয়া কহিলেন, "আজ্ঞে না।" বলিয়াই হাতের বহিখানা চাদরের নীচে লুকাইয়া একেবারে আপনার ঘরে গিয়া চুকিলেন।

বলাবাছল্য, সরকার মশায় সত্য কথা বলেন নাই। তালবাড়ীর মাইনর স্কুলের সকল মাষ্টারেরই বড় বাড়ীর ছেলেটির উপর
লোভ ছিল। শস্তু সরকার একজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তাও প্রায় শেষ
করিয়া ফেলিয়াছিলেন কিন্তু বৈকালে তাঁহাকে শেষ কথা না দিয়াই
চলিয়া আসিয়াছেন। রতন অপরের কাছে পড়িবে ভাবিতেই
তাঁহার মনে হইল যেন জগতের সহিত হৃদয়ের যে যোগস্ত্রটি ছিল
তাহা একেবারে ছিল্ল হইবার উপক্রম হইয়াছে।

রাত্রি গভীর হইয়া আসিতেছে। তালবাড়ী হইতে বে ফার্টবুকথানি কিনিয়া আনিয়াছিলেন, শস্তু সরকার তাহা থূলিয়া নৃতন করিয়া ইংরেজী শিথিতে বসিলেন। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল তথাপি শস্তু সরকারের ইংরেজী জ্ঞান কিছুমাত্র অগ্রসর হইল না। অক্ষরগুলি ক্রমাগতই ভূল হইতে লাগিল। বার-বার তক্রা আর ক্ষীণ স্মৃতিশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া শস্তু সরকার ক্লাস্ত হইয়া একটি দীর্ঘনিঃখাসের সঙ্গে বহি বন্ধ করিলেন এবং অনতিকাল মধ্যে পরিশ্রাস্ত বৃদ্ধ গাঢ় নিজায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

প্রভাতে রতন আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে মাষ্টার মহাশয়কে ডাকে নাই। বেলা যথন দশটা তথন হঠাৎ বড়বাবুর খাস মুক্সির ডাকে শস্তু সরকার ধড়্ফড়্ করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলেন, "উঃ বড় বেলা হয়েছে দেখছি যে!" মুক্সি মহাশয় কহিলেন, "আজে হাাঁ, বাবু অনেকক্ষণ থেকেই আপনাকে ডাকছেন।"

"বাবু ডাকছেন! হুর্গা শ্রীহরি!" শস্তু সরকার তাড়াতাড়ি । চোথ মুছিয়া বাহির হইলেন।

কাছারি-ঘরের বাহিরে চৌকিতে বাবু বসিয়া, তাহার সন্মুখে কে ও! তালবাড়ীর বিনোদ মাষ্টার! সরকার মহাশয়ের মুখখানি একেবারে পাংশু হইয়া গেল। বড়বাবু সরকার মহাশয়রক ডাকিয়া কহিলেন, "আপনি এঁকেই বুঝি কাল ব'লে এসেছিলেন? তা এঁর হারাই চলবে।" শস্তু সরকার বিনোদ মাষ্টারের দিকে একবার চাহিলেন, সে দৃষ্টিতে যে জ্বালা ছিল তাহাতে সত্যয়্গ হইলে বিনোদ মাষ্টার ভন্ম হইয়া মাইতেন। বাবু সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া কহিলেন, "আপনি রতনের ইংরেজী একটা বই কিনে এনে দিন আজই, বুঝলেন ?"

শস্তু সরকার মাথা নোরাইয়া 'বে আজ্ঞে' বলিয়াই সোজা নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যায় শস্তু সরকার আপনার জীর্ণ তক্তপোষথানার উপর বসিয়া দূরে কাছারির বারান্দায় যেথানে রতন তাহার নৃতন মাষ্টারের নিকট হইতে ইংরাজী বর্ণমালার পাঠ লইতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া ছিলেন। রতন বার-বার মুখ তুলিয়া সরকার মহাশয়ের ঘরের দিকে চাহিতেছিল আর সরকার মহাশয়ের চক্ষ্ আর্দ্র হইয়া উঠিতেছিল। অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া শেষে কি ভাবিয়া শস্তু সরকার উঠিয়া গেলেন।

বড়বাবু বাগানে পায়চারী করিতেছিলেন, শস্তু সরকার

আসিয়া যুক্তকরে কহিলেন, "বাবু আর্মাকে বিদায় দিন।" আরও তুই-একটি কথাও বলিতে যাইতে ছিলেন কিন্তু গলার স্বর সহসা অত্যন্ত কাঁপিতে লাগিল, ভালো করিয়া আওয়াজ বাহির হইল না।

বড়বাবু সহজভাবেই কহিলেন, "ষেতে চাইছেন ? কোথায় যাবেন ?"

"বে দিকে ছ'চকু যায়, আর ক'টা দিনই বা ? একরকম কেটেই যাবে" শস্তু সরকার কহিলেন।

"তা বেশ। সন্ধ্যার পর কথা হবে।" শস্তু সরকার তথনকার মত ফিরিয়া গেলেন।

রাত্রি প্রহর-থানেকের সময় সরকার মহাশয়ের ডাক পড়িল। তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে তিনি বিশেষ ছঃখ নবাধ করিতেছেন, এই প্রকারের গুটিকয়েক মামূলী কথা বলিয়া দশখানি দশ টাকার নোট শস্তু সরকারের হাতে দিয়া বড়বাবু কহিলেন, "আপনার পারিশ্রমিক বংকিঞ্চিৎ দিলাম।" নোট কয়খানি হাত পাতিয়া লইতে তাঁহার হাত কাঁপিয়া গেল। কোনক্রমে আত্মসম্বরণ করিয়া নোট কয়খানি ছেঁড়া জামার পকেটে ফেলিয়া শস্তু সরকার বাবুকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "কাল ভোরেই বেরোব। একবার রতনকে দেখে যাব।"

বড়বাবু কহিলেন, "সে তো ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণ বুঝি।" সরকার মহাশয় ভাড়াভাড়ি কহিলেন, "ঘুমুচ্ছে? আহা! তবে থাক। সারাদিন তো বিশ্রাম নেই।"

রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই শস্তু সরকার তাঁহার সেই পুরাতন ব্যাগের হাতলে ছেঁড়া গামছা জড়াইয়া ছাতির ডগায় ঝুলাইয়া বাহির হইলেন। পথে উঠিয়া একবার পিছন ফিরিয়া দোতলায় রতনের রুদ্ধ-বাতায়ন শয়নকক্ষের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিঃখাস ফেলিয়া কহিলেন, "মায়া! মায়া! পরের ছেলে!" তাহার পরক্ষণেই ক্রতবেগে চলিতে আরম্ভ করিলেন। অনির্দ্ধিই দীর্ঘপথে আজ নৃতন করিয়া শস্তু সরকারের যাত্রা আরম্ভ হইল।

নাস খানেক পর একদিন বড়বাবুর সন্মুখে বসিয়া রতন বিনোদ মাষ্টারের নিকট অধীত বিভার পরীকা দিতেছিল সেই সময় পিয়ন রতনের এক পার্শেল আনিয়া উপস্থিত করিল। বড়বাবু কৌতূহলী হইয়া পার্শেল খুলিলেন। মধ্যে প্রায় একশ' টাকা দামের একটি সোনার ঘড়ি আর একটুক্রা কাগজে লেখা 'বাবা রতনের জন্তা।' প্রেরক শ্রীশস্তুনাথ সরকার। কোন ঠিকানা নাই।

অনেকক্ষণ ঘড়িটার দিকে চাহিয়া থাকিয়া রতনের হাতে ঘড়িটা দিয়া বড়বাবু নীরবে বসিয়া রহিলেন। হঠাৎ তাঁহার চোথে ছবির মত ভাসিয়া উঠিল একদিনের কথা—বুড়া শস্তু সরকার বাহিরের আঙ্গিনায় হামাগুড়ি দিয়া ঘোড়া হইয়া ছুটিতেছেন, আর রতন তাঁহার পিঠে সওয়ার হইয়া বসিয়া আছে!

# বছিরের দরগা

এর একটু ইতিহাস আছে।

বিশু জন্মিয়াছিল বান্দীর ঘরে। কিন্তু তার মা ও পাড়া-প্রতিবেশী সকলেরই নিশ্চিত ধারণা ছিল যে, সে ছিল পূর্ব জন্মে ব্রাহ্মণ, কোন পাপে বানদীর ঘরে আসিয়া এবারে জন্ম লইয়াছে। এই ধারণার কারণও ছিল, পাঁচ বৎসরে পড়িয়াই বিশু একদিন বলিল, "আমি মাছ খাব না।" মা প্রথমে প্রহারের চোটে তাকে সঙ্কলচ্যুত করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু বিশু টলিল না। অগত্যা মাকেও এই জেদী ছেলের জন্ম নিজের পরমপ্রিয় খাত মংভ ত্যাগ করিতে হইল। আরোও একটু বড় হইলে বিশু জেলে-বাড়ী হইতে একটা ছোট ঢোলক জোগাড় করিয়া সেটাকে গলায় ঝুলাইয়া পাড়ায় পাড়ায় "জয় রাধা গোবিন্দ" "ভজ গৌরাঙ্গ" গাহিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। মা বিরক্ত হইল; বিশুর সমবয়সী কেষ্ট ঘোষাল-বাড়ী গরু চরাইয়া মাসে নগদ এক টাকা উপার্জন করে, অথচ তার ছেলে মায়ের হুংথ বোঝে না। কিন্তু কিছু বলিবার উপায় নাই! ভগবানের নাম কীর্ত্তন —তাহাতে বাধা দিলে মহাপাপ ! কাজেই নিরুপদ্রবে বালক বিশ্বনাথ প্রত্যহ সকালে সন্ধ্যায় বাড়ী বাড়ী হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ইহার পর বিশু যে কাচ্ছে হাত দিল, তাহাতে সে যে পূর্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিল এই সত্য নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়া গেল। এমন কি পাঠশালার পণ্ডিত তারণ চক্রবর্ত্তী পর্যান্ত বলিয়া গেলেন, "দেখো বাগদী-বৌ, এই জলজীয়ন্ত বামুনের কথা। তোমার ছেলে ম'রে আবার বামুন হবে।"

না কাণে হাত দিয়া কহিল, "ষাট্ ষাট্!" ব্যাপার এই।
বিশু রথ দেখিতে ভিন্গাঁয়ে গিয়া এক নৃতন বিষ্ণুমন্দির নির্দ্ধাণের
কাজ দেখিয়া আসিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে মাথায় ভাহার
থেয়াল গজাইয়া উঠিল। বাড়ী আসিয়া মাকে কহিল, "আমি
হরিমন্দির গড়্ব তুই প্রয়সা দে।" মন্দির গড়িতে কতটা পয়সার
দরকার তাহা হাতে গণিয়া ও কুড়ি হিসাবে বিশুকে বুঝাইবার
ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বিরক্ত হইয়া বিশুর মা বিড়াল ভাড়াইবার
লাঠি দিয়া বিশুর পিঠে হ'ঘা বসাইয়া দিল।

ইহাতেও বিশুর সংকল্প টিলিল না। ভোর না হইতেই সে একটা ঝাঁকা মাথায় করিয়া গ্রামের বাহিরের ভাঙ্গা শিবমন্দির হইতে স্থরকী সংগ্রহ আরম্ভ করিল। দেব-স্থানের মাটি পায়ে লাগিবে বলিয়া মা প্রথমে তাহাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিল; অবশেষে প্রহার। বিশু চড়-চাপড় বিনা বাক্যবয়ে গ্রহণ করিয়া পুনরায় স্বকার্য্যে মন দিল। এইবার বিশুর মা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শরণ লইল; তিনি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিয়া দিলেন, "থ্ব সাবধান বাকী-বৌ, ভগবান ওকে দিয়ে তাঁর কাজ করাছেন।

বাগ্ড়া দিস্নে." ইহার পর বিশুর মা আর পুত্রের সঙ্কলে বাধা দিল না।

#### ( 2 )

স্থাকী আনিল। কিন্তু বিশুর কল্পনা যতথানি উচু ছিল, স্থাকীর দেয়াল তত উচু হইয়া উঠিল না! মাটি, কাদা, তুষ ও স্থাকীর অপূর্ব্ব মিশ্রণে দেয়াল উঠিল হই হাত। বিশুর ম্থথানি ছোট হইয়া গেল। কলসগাঁরের মন্দিরের মত হইল না তো! রাত্রে বিশু মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "অমনি একটা মন্দির গ'ড়ে দে মা।" মা প্রকে ভরুনা দিয়া বলিল, "ছোট জাতের ছোট মন্দিরই ভালোরে বিশু। ডাক্লে ঠাকুর এথানে আসবেন।"

পরদিন বিশু প্রাণপণে ঠাকুরকে তাহার ঢোলকের বাজনার সঙ্গে আহ্বান আরম্ভ করিল। ঠাকুর অসিলেন কিনা জানি না কিন্তু পাড়ার মাতব্বর বৃন্দাবন ঠাকুর আসিয়া জানাইয়া গেলেন যে, দিন-রাত ঢোলক বাজাইলে তিনি বিশুর কাণ ধরিয়া চৌকীদারের নিকট লইয়া যাইবেন। চৌকীদারের ভয়ে মা বিশুর ঢোলক কাড়িয়া লইল। অগত্যা বিশু কোণা হইতে ছোট একটি আঙ্গুরের বাক্স কুড়াইয়া আনিয়া তাহাতেই তাল দিয়া ঢোলকের কাজ চালাইতে লাগিল আর মনে মনে কেবলই ঠাকুরকে তাহার ছোট মন্দিরটিতে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিল। সেদিন পূর্ণিমা। বৃন্দাঠাকুরের বাড়ীতে রাস-মহোৎসক উপলক্ষে ঠাকুর আসিয়াছেন, সমস্ত দিন বিশু গান গাহিল, "একবার এস এস হে!" সন্ধ্যাকালে ঘণ্টাথানেক ঠাকুরবাড়ীর পুরোহিতের জ্পীতে বসিয়া ঠাকুরকে তার ছোট মন্দিরে আনিবার জস্ত অনেক মিনতি করিয়া বলিয়া দিল এবং রাত্রে যে ঠাকুর আসিবেন তাহাতে আর মনে বিন্দুমাত্র সংশয় রাথিতে পারিল না। কারণ পূর্ণিমার রাত্রেই ঠাকুর আসেন, এ কথাটি তাকে বলিয়াছিল তার মা।

মা বাতাসী তখন নাসিকাধ্বনি সহকারে ঘুমাইতেছিল, বিশু ঠাকুরের আগমনের তাতীক্ষায় ঘুমাইতে পারে নাই। উৎসব-বাড়ীতে যখন কীর্ত্তনের প্রারম্ভিক মৃদক্ষধ্বনি উঠিল, তখন বিশু অতি সম্ভর্পণে উঠিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। পদশক্ষ শুনিয়া পাছে ঠাকুর পলায়ন করেন এই ভয়ে হামাগুড়ি দিয়া তাহার মন্দিরে উকি দিয়া দেখিল—মন্দির শুন্ত। নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়া সে শ্যা লইল এবং সকালে মাকে জানাইল যে, ছোট মন্দিরে ঠাকুর আসিতে পারেন না, কাজেই তাহাকে বড় মন্দির গড়িতেই হইবে। বড় মন্দির গড়িতেই হইলে যে পদার্থ-টির সর্ব্বাত্রে প্রয়োজন তাহাও বিশু শুনিল এবং সেই বস্তুটী সংগ্রহ করিবার জন্ত পরদিন বারো বছরের ছেলে বিশু মাসিক তিন টাকা মাহিনায় কলসগাঁয়ের বাবুর বাড়ীর বাগানের কাজে ভর্তি

#### থার্ডক্রাশ

যন্দিরের কথা ভূলিল না। প্রতি শনিবার ছিল তাহার ছুটি— সেদিন সে আসিয়া মন্দিরে দীপমালা দিয়া পাঁচ পয়সার বাতাসার লোভ দেখাইয়া পাড়ার বাগদী ছেলেগুলিকে জড় করিত। মধ্যরাত্রি পর্যান্ত বিচিত্র বাছধ্বনি ও নাম-গানের শব্দে পাড়ার লোকের কাহারো চোখে নিদ্রা আসিত না।

#### (0)

বছর তিনেক এইভাবে কাটিল। বিশ্বনাথের মনিব রুদ্ধ বয়সে বৃন্দাবন-বাস করিতে গ্রাম ত্যাগ করিলেন, বিশুও বিদায় লইল। বিশুর সংকল্পের কথা শুনিয়া তাহার মাহিনা চুকাইয়া আরো একটা মোটা রকমের দান তাহার সহিত যোগ করিয়া বাবু তাহাকে আশীর্কাদ করিয়া বিদায় দিলেন। বিশু মন্দির-নির্মাণের পুঁজি লইয়া গ্রামে ফিরিল।

অনতিকাল মধ্যে ইট-স্থরকীতে বিশুর প্রাঙ্গণ ভরিয়া গেল। গ্রামের লোক প্রথমে এতটুকু সন্দেহ করে নাই, কিন্তু যথন বিশুর মা'র মুথে আসল উদ্দেশুটি প্রকাশ হইয়া পড়িল, তথন গ্রামের ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল। বান্দীর ছেলে মন্দির গড়িতেছে। শাস্ত্র-ধর্মা সব রসাতলে গেল। ছই একজন বিশুর মাকে ডাকিয়া সাবধান করিয়া দিলেন। বাতাসী ব্রহ্মশাপের ভয়ে বিবর্ণ মুথে গৃহে ফিরিয়া বিশুর কাছে কাঁদিয়া পড়িল। বিশু কহিল, "কিছু হবে না। আমি কালই পশুত

মহাশয়ের পাঁতি নিয়ে আস্ব। পণ্ডিত মহাশয় কলস গ্রামের চতুস্গাঠীর অধ্যাপক, সে অঞ্চলে তাঁহার বিধানই প্রামাণ্য ছিল।

কিন্ত বিশুকে আর পাঁতি আনিতে হইল না, সেই রাত্রেই বাতাদী কলেরার আক্রমণে ও ব্রহ্মণাপের ভয়ে ইহলোক ছাড়িয়া প্রস্থান করিল। ভদ্র-সজ্জনেরা কহিলেন—"শাস্ত্র না মান্লে এমনি হয়। ঘোর কলি এখনও হয়নি তো।"

মা'র মৃত্যুর পর বিশু দিন-ছই থুব কাহিল রহিল। তারপর 
বিশুণ উৎসাহে তার দলবল লইয়া মন্দিরের কাজে লাগিয়া গেল। রন্দাঠাকুর ছিলেন গ্রামের মাতব্বর, তার উপর বিশুর 
বাড়ী ছিল তাঁরই আড়ীর পাশে; বিশুর কীর্ত্তন, সঙ্গীদের 
হরিধ্বনি, মৃদঙ্গ-করতালের শব্দ তাঁহারই নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইত 
বেশী। ইহার পর বিশুর মন্দির উঠিলে তাঁহার বিগ্রহের 
প্রণামী কমিয়া যাইবারও ভয় ছিল, কাজেই এই বাকী ছোঁড়ার 
উপর তিনি জাতক্রোধ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বিশু তথন 
বড় হইয়াছে—কাহারও জকুট সে গ্রাহ্থ করিল না।

(8)

মন্দির যখন অর্দ্ধেক দূর উঠিয়াছে, তখন এক ঘটনায় গ্রাম তোলপাড় হইয়া উঠিল। রহিম মিস্ত্রীর স্ত্রীর পূর্ব্ব স্বামীর এক কস্তা ছিল। তার বিবাহ হইয়াছিল দূর গ্রামের এক ক্ষমকের সঙ্গে। সে প্রায় তিন বংসর পূর্ব্বেকার কথা। এক

# থার্ডক্রাশ

মাস স্বামীর ঘর করিবার পর সে তাহাকে 'তালাক' দিয়া বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিল। রহিম ভাহাতে মোটেই ছঃখিত হইল না, তাহার মিস্তির কাজে একজন আপনার লোক জোগানদারের প্রয়োজন ছিল। আমিনা রহিমের সহিত বিশ্বনাথরে মন্দিরের কাজ করিত। হঠাৎ কেমন করিয়া এই মেয়েটিকে বিশুর বড ভালো লাগিয়া গেল। আমিনাও এই মিষ্টভাষী স্থঠাম বানদী যুবাকে ভালো না বাসিয়া থাকিতে পারিল না। তার কৈশোরে তখন যৌবনের বং ধরিয়াছে। মনে কুধাও ছিল বিশুর। কোন কিছু বিচার না করিয়াই এই নবীন প্রণয়ীযুগল প্রেমের দান-প্রতিদান আরম্ভ করিল। একজন বান্দী আর একজন সেথ, এ বোধ উভয়ের কাহারও ছিল না। কিন্তু বান্দী-পাড়ার যে ছই-একটি রমণীর এ সকল বিষয়ে পাণ্ডিতা ছিল, তারা এই ব্যাপারটিকে লক্ষ্য করিল এবং সেথের বেটীর সহিত বিশুর এই অসঙ্গত ঘনিষ্টতায় शिकांत्र मिन।

বাহিরের লোক কিছুই জানিত না, কাজেই কিশোর-কিশোরীর এই প্রেম-লীলা অব্যাহত চলিতে লাগিল।

একদিন অপরাক্তে বাবুর বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে বিশুর ডাক পড়িল। বিশু আসিল; গ্রামের বাবুরা চণ্ডীমণ্ডপ দথল করিয়া বসিয়াছিলেন; পাঁচ সাতটা কলিকায় যুগপৎ ডামাক পুড়িডেছিল। গিদা বালিশ হেলান দিয়া রুলাঠাকুর, লালন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি মাতব্বরেরা বসিয়াছিলেন; মগুপের প্রাঙ্গণে 
যুক্তকরে আমিনার মাতা, তার পশ্চাতে জনকয়েক তারই 
প্রতিবেশী; আর এক কোণে দাঁড়াইয়া আমিনা মুখে কাপড় 
দিয়া কাঁদিতেছিল। এই বৈঠক আর সেই সঙ্গে আমিনার 
মাকে দেখিয়া বিশুর বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া উঠিল! সে 
আসিয়া দাঁড়াইতেই বুলাঠাকুর কহিলেন, "কেষ্টঠাকুর এসেছেন। 
বেটা ছোট জাতের আম্পর্দ্ধা আখো না। মন্দির গড়বে না! 
বেটার পেট-পোরা সয়তানী মৎলব!"

"সেখের বেটী, তোর নালিশ ?" আমিনার মা দশ মিনিট ধরিয়া নানা কথক কহিয়া গেল। বিশু তার মেয়ের ইজ্জৎ নষ্ঠ করিয়াছে, সে বিচার চায়!

বিশুর মাথা ঘূরিতেছিল, আমিনা শেষে তাহার সহিত প্রতারণা করিয়াছে, এই চিন্তা তার সমস্ত মনকে বিষাক্ত করিয়া দিয়াছিল, বিশু কথা কহিল না। আমিনা এতটা মনে করে নাই। মা'র মনে অনেক দিন হইতেই সন্দেহ ছিল। কিন্তু দেখিয়াও দেখে নাই। কাল সন্ধ্যায় যথন কাণাঘূষায় কথাটি শুনিয়া বৃন্দাঠাকুর তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, তখন সে তার সন্দেহের কথা তাঁকে জানাইল। তারপর তাঁহারই পরামর্শ মত আমিনাকে প্রশ্ন করিয়া সকল সংবাদ জানিয়া লইল। আমিনা এতখানি ঘটিবে তাহা ভাবে নাই, অকপটে মা'র কাছে সমস্তই বলিয়াছিল। তারপর আজ দ্বিপ্রহরে যথন

আমিনার মা'র প্রতিবেশীরা "আল্লা হো আক্বর" ধ্বনি তুলিল। চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বৃন্দাঠাকুর কহিলেন, "যা বেটারা, নিয়ে যা, এখানে আর গোল করিস নে।"

বিশুর চেতনা হইয়াছিল অনেক পূর্ব্বেই; কিন্তু আপনার অবস্থা সম্পূর্ণ বৃঝিবার মত জ্ঞান হইল এক প্রহর রাত্রে। দেখিল বে, আমিনার মাতার কুটীরে সে বিসিয়া আছে, তার পাশে বিসিয়া আমিনা তাকে পাখার বাতাস করিতেছে। মাথার উপর একটা ভারী পদার্থের অন্তিত্ব সে বোধ করিতেছিল—তুলিয়া দেখিল সেটা একটা টুপী। মূহুর্ত্তের মধ্যে টুপীটা ফেলিয়া দারুল অন্তর্জ্কাহের আবেগে সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কোন দুকে না চাহিয়া একেবারে সোজা চলিয়া গেল।

( a )

"তার পর ?"

পরের কথা অতি অয়। সমস্ত রাত্রি পাড়ার লোক শুনিল, বিশু তারস্বরে স্থর করিয়া ডাকিতেছে "জয় রাধে গোবিন্দ", তার সমস্ত দেহ-মন যেন এই স্থরের রূপ ধরিয়া অপ্রত্যক্ষ দেবলোকে কোন্ অভীষ্ট দেবের সন্ধান করিতেছিল! স্থরের বিরাম নাই। রাত্রি তিন প্রহর হইয়া গেল—গান থামিল না। ভোরের সময় একটা ভীষণ শব্দ হইল, সেই সঙ্গে গানের স্থর থামিল। পাড়ার লোক ছুটয়া আসিল।

নিজের হাতে শাবল দিয়া খুঁড়িয়া মন্দিরের দেয়াল ফেলিয়া তাহারই নীচে বিশু আপনার সমাধি রচনা করিয়াছে। বাহির হুইতে দেখা যাইতেছিল শুধু তার রক্তাক্ত স্থুলীর্ঘ কেশের শুচ্ছ।

গ্রামের ভদ্রলোকেরা আসিয়া ব্যবস্থা দিলেন, ভাঙ্গা দেয়ালের উপর মাটি চাপা দিয়া বিশুর কবর দেওয়া হোক্। ওই মাটীর চিবিটা তাই!

মস্জিদে বিশুর নাম হইয়াছিল বছির, তাই ইহার নাম হইয়াছে 'বছিরের দরগা'।

"আমিনা ?"

এই ঘটনার পদদিন বিশুর কবরের উপর শাবল দিয়া আপনার মাথা ভাঙ্গিয়া সেও মরিয়াছে। সে নাকি মৃত্যুর পূর্ব্বে পাগল হুইয়া গিয়াছিল।

# গিরিবালার জীবন-পঞ্জী

( )

গিরিবালাকে জানিতাম। গ্রামের নদীটির বাঁকের মুখে বেত-ঝোপের ছায়ার অন্ধকার আশ্রয় করিয়া ছুটির সময় ষথন সন্ধ্যাকালে বোয়াল মাছের সন্ধানে ছিপ ফেলিয়া বসিতাম, তথন সে ঘাটে প্রদীপ ভাসাইতে আসিত। একথানি গোল মুখ, টীকল নাক, তাহাতে একটি ছোট নোলক—নিতাই জেলের আট বছরের মেয়ে—নাম গিরিবালা; প্রতি সন্ধ্যাম সে নদীর স্রোতে ভাগ্যের প্রদীপ ভাসাইয়া মাটীর ছোট কলসীতে জল ভরিয়া মৃত্রয়রে 'বন্দ মাতা স্করধনী' গাহিতে গাহিতে ঘরে ফিরিয়া য়ায়; —গিরিবালার বাল্য-জীবনের এই বৈচিত্র্যবিহীন ইতিহাসটুকুই আমার জানা ছিল।

ইহার পর যাহা শুনিয়াছি তাহাই লিখিতেছি। দশ বংসর ষথন বয়স—তথন গিরিবালার বিবাহ হইল এবং সেই বংসরেই পিতা নিতাই ও স্বামী সদানন্দ পদ্মায় মাছ ধরিতে গিয়া আর ফিরিল না। মায়ের সঙ্গে গিরিবালাও কাঁদিল। তাহার পর নিতাই মাঝির জাল শুকাইবার চালাথানিতে টেঁকি পাতিয়া মাতা ও পুত্রী পাড়ার লোকের ধান ভানিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

# গিরিবালার জীবন-পঞ্জী

# ( २ )

বৎসর চার-পাঁচ পর একদিন রায়বাবুদের আঙ্গিনায় আছড়াইয়া পড়িয়া গিরিবালার মাতা কাঁদিয়া জানাইল যে, আজ একমাস হইতে রাত্রিতে তাহার ঘুম নাই। সমস্ত রাত্রি তাহার বাড়ীর চারিপাশে লোকের পায়ের শব্দ শোনা যায়, ভয়ে তাহার গা ছম্-ছম্ করিতে থাকে। তিনপুরুষ আগে রায়বাবুরা ছিলেন গ্রামের জমিদার: জমিদারী এখন বাস্তভিটার সাডে সাত বিঘা জমিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। দেউড়ী এখনও আছে কিন্তু দারোয়ান নাই। তথাপি এখনও বদন রায় মহাশয়কে অনেক অভিযোগ শুনিতে হয়। কিছুদিন পূর্ব্বেও বিচার করিয়া জরিমানা ও নজর বাবদ কিছু প্রাপ্তি ছিল, কিন্তু সম্প্রতি ফজল মিঞা বাঁশচিটা ইউনিয়ানের প্রেসিডেন্ট হওয়াতে প্রাপ্তির পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কাজেই এখন বিচার না করিয়া রায়বাবু শুধু পরামর্শ দিয়া থাকেন। দারোগাকে সকল কথা। জানাইবার উপদেশ দিয়া তিনি বুড়ী মানদাকে বিদায় করিয়া দিলেন, দরকার হইলে তাহার পক্ষ হইয়া দারোগাকে ছই কথা বলিবেন, এ ভরুসা দিতেও ত্রুটি করিলেন না।

এইবার মানদা বিপদে পড়িয়া গেল। দারোগা হাকিম। তাঁহার সহিত কি করিয়া কথা বলা যায় ? অনেক ভাবিয়া একদিন সে এক কাঠা সক্ন ধানের চিঁড়া লইয়া গ্রামের চৌকীদার নছক্ন

সেথের শরণ লইল। উপঢ়ৌকন পাইয়া খুসী হইয়া নছর সেধ
দিনকয়েক রোঁদ হইতে ফিরিবার পথে নিভাই মাঝির বাড়ীর
নিকটে হাঁক দিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহাতেও গিরিবালার মাভার
আস্বন্তির কারণ ঘূচিল না। অবশেষে বিনা পারিশ্রমিকে নছর
সেথের ধান ভানিয়া ও গাছের মর্ত্তমান কলা উপহার দিয়া বুড়ী
একদিন তাহাকে দারোগার নিকট লইয়া যাইতে নছর সেথকে
রাজী করিল।

স্বোগও ঘটিয়া গেল। পাশের গ্রামেই দারোগা সাহেব তদস্তে আসিয়াছিলেন। নছর সেথকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কালী-গাইয়ের এক ঘটি হুধ হাতে বুড়ী গিয়া সেখানে উপস্থিত ক্ইল। সন্মুথে আসামী ও ফরিয়ালী পক্ষের অনেকগুলি সাক্ষী যুক্তকরে দণ্ডায়নান; তাহাদের সন্মুথে সভগঠিত ছোট বংশমঞ্চে দারোগা সাহেব বসিয়া, মঞ্চের সন্মুথে দিক্কার একটা খুঁটিতে বাঁধা একজোড়া মুরগী, পিছনের খুঁটিতে বিরাট রুক্ষকায় এক খাসী বাঁধা। গন্ধীর মুথে দারোগা সাহেব লিথিতেছিলেন। মুরগী ও খাসীর সহিত এক ঘটি হুধের তুলনা করিয়া বুড়ী মনে মনে শক্ষিত হইল; পরক্ষণেই নছর সেথের ইন্ধিত মাত্রে দারোগা সাহেবের হুই পা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুপাতের সঙ্গে সঙ্গে বুড়ী আপনার বক্তব্য বলিতে আরম্ভ করিল।

দারোগা সাহেব অর্দ্ধেক শুনিয়াই কহিলেন, "মেয়ের বয়স ক্ত ?" "এই ষোল বছর হজুর! সোমত্ত—"

"এখন যাও। সরেজমিন তদন্ত কর্ব। হাঁা, তারপর আসামীর ছই নম্বর সাক্ষী বাঁটু দপ্তরী।"

বাঁটু দপ্তরী আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। নছর বুড়ীকে লইয়া গিয়া কানে কানে কহিল, "সাঁঝে বাড়ী থেকো জেলের বেটী, দারোগা সাহেব ধাবেন।"

বুড়ী অকুলে কুল পাইয়া মা মনসার নামে পাঁচ পয়সার বাতাসা যানং করিয়া ঘরে ফিরিল। মায়ের মুখে সমস্ত শুনিয়া উচ্ছসিত আনন্দে গিরিবালা খানিক কাঁদিল। তাহার পর বেড়ায় টাঙ্গানো সত্যনারায়ণের ছবিখানির সন্মুখে গলবন্তে প্রণাম করিয়া কহিল, "লজ্জা-নিবারণ হরি। লজ্জা নিবারণ কর, ঠাকুর।"

তথন সন্ধা। তুলসী-তলায় প্রদীপ দিয়া গললগ্প বস্তাঞ্চলে বার-বার মাটীতে মাথা ঠেকাইয়া গিরিবালা সম্ভবতঃ কোনো প্রার্থনা জানাইতেছিল, এমন সময় দারোগা সাহেব আঙ্গিনায় প্রবেশ করিলেন। জুতার শব্দে মুখ ফিরাইয়া দারোগাকে দেখিয়া গিরিবালা মুহুর্ত্তের মধ্যে ঘরের পিছনে অদুশু হইয়া গেল। মানদা রান্নাঘর হইতে তাড়াভাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া দাওয়ায় একখানি মাহুর বিছাইয়া দিল। দারোগা সাহেব আসন লইয়া সমস্ত শুনিয়া গিরিবালাকে ডাকিলেন। পরণের ছোট কাপড়খানির চারিদিক সাম্লাইতে সাম্লাইতে সন্ধৃচিতা গিরিবালা আসিয়া দাঁড়াইল। চই চকুর সমস্ত শক্তিকে একত্র করিয়া সন্ধার ন্তিমিত আলোকেও

দারোগা সাহেব ভালো করিয়া গিরিবালাকে দেখিয়া লইলেন। মেয়েটি দেখিতে নিতান্ত মন্দ নহে। তথন তাহার মনের গতিটা কোন্ দিকে বুঝিবার জন্ম তুই-একটি প্রশ্ন করিতেই লজ্জায় মরিয়া গিরি একেবারে ঘরের অন্ধকার বেড়ায় গিয়া মুখ লুকাইল। মানদা ক্রমাগত ঘরের মধ্য হইতে ঠেলিতে লাগিল, কিন্তু কোনোক্রমেই কন্সাকে বাহিরে পাঠাইতে পারিল না।

অগত্যা কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর দারোগা সাহেব উঠিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সন্ধান লইবেন—মূহ হাসিয়া এই প্রতিশ্রুতিটা দিয়া গেলেন। দারোগা চলিয়া গেলে বাহির হইতে নছর চৌকীদার আঙ্গিনায় প্রবেশ করিয়া কহিল, "বেঁচে গেলে জেলে-বৌ, হাকিম তোমার সহায় হ'য়েছেন।"

বুড়ী নিশ্চিন্ত হইয়া ছই কর কপালে ঠেকাইয়া দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল, কিন্তু গিরি সেদিন আর শ্যা ছাড়িয়া উঠিল না।

### (0)

ইহার পর দিনকয়েক নানা স্থানে তদন্তে যাইবার পথে দারোগা সাহেব প্রতিশ্রুতি মত বুড়ী ও তাহার কলার সন্ধান লইতে আসিলেন। কিন্তু সন্ধানের মুখ্য বস্তুটি ঘোড়ার পায়ের শব্দ পাইলেই ঘরের পিছনের ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক দিয়া যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইত, তাহা মানদাও আবিদ্ধার করিয়া উঠিতে পারিত না। কলার এই অক্তত্ততায় বুড়ী লজ্জিত হইত ও

# গিরিবালার জীবন-পঞ্জী

কভার পক্ষ হইতে হাকিমের কাছে ক্ষমা চাহিয়া, তাঁহার জন্ত প্রতিবারই ভগবানের আশীর্কাদ ভিক্ষা করিত। বলা বাছল্য, এই একঘেয়ে নীরস ক্ষমাভিক্ষা দারোগা সাহেবের বেশী দিন ভালো লাগিল না এবং বাঁশচিটার হাটের পথে তাঁহার গতিবিধি ক্রমে ক্রমে বিরল হইয়া আসিল।

ইহাতে অবশু গিরিবালার অবস্থার কোনো ইতর-বিশেষ হইল না; জীবন-ধারা যেমন বহিতেছিল তেমনই বহিয়া যাইতে থাকিল। সমস্ত দিন নানা কাজের মধ্যে আপনার অবস্থার কথাটি বিশেষ মনে থাকিত না, কিন্ত স্থ্যান্তের সঙ্গে-সঙ্গেই জগতের ত্রভাবনা আসিয়া জুটিত - এবং পৃথিবীটাকে মনে হইত একটি জীবন্ত প্রেতপুরী। সহসা একদিন গিরিবালার সমস্ত ত্রভাবনার সমাপ্তি হইল।

সেদিন শ্রাবণের বর্ষণ প্রভাত হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল।
বর্ষার রাত্রি। প্রথম প্রহরেই পদ্লীর বুকে নিশীথের নিশুব্ধতা
ঘনাইয়া আসিয়াছিল। সেই নিশুব্ধতা ভেদ করিয়া গিরিবালার
মাতার কুটীর-প্রাঙ্গণ হইতে সহসা এক আর্ত্ত চীৎকারধ্বনি উঠিল।
শ্রাবণের বর্ষণ-রব ছাপাইয়া সে আর্ত্তনাদ স্থখ-স্থপ্ত ভদ্রপল্লীকে
পর্যাপ্ত ধ্বনিত করিয়া তুলিল এবং পদ্লীর নিদ্রার জড়তা টুটিবার
পূর্বেই ভরা নদীর তরঙ্গ-কল্লোলে ভুবিয়া গেল।

গ্রামে যে একেবারে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল না, তাহা নছে। ও-পারের ঝাউবনের অন্ধকারের অন্তরালে যথন গিরিবালাকে

বহিষা পান্দী অদুশ্র হইয়া গিয়াছে, তথন পথের মোড়ে নছর **टोकी**मादात ভीम गर्ड्कन त्माना (शन ! धिमत्क गर्णम मासित মুখে সংবাদ পাইয়া হাক ঘোষাল আসিয়া রায়বাবুকে ডাকিয়া তুলিয়া কহিলেন, "যা ভেবেছিলাম রায়বাবু, তাই হ'ল, নিতাই মাঝির মেয়েকে নিয়ে গেল।" রায়বাবু চকু মুছিয়া রাম-নাম জ্পিতে জ্পিতে বাহিরে আসিলেন। ক্রমে ক্রমে রায়-বাড়ীর বৈঠকথানায় গ্রামের ভদ্রসম্ভানদের একটি ছোট সভা বসিয়া গেল। মাখন ভৌমিকের বয়স অল্ল। সথের থিয়েটারে ক্রমাগত লক্ষণের ভূমিকা অভিনয় করিতে করিতে বিপন্না স্ত্রীলোকের প্রতি তাহার একরকম মমত্ব-বোধ জন্মিয়াছিল, সভাত একজন থানায় সংবাদ দিবার প্রস্তাব করিতেই সে কহিল, "থানায় খবর দেওয়া কিছু নয়। আমি যাচিছ, আপনারা আহ্বন।" হারু ঘোষাল ধমক দিয়া কহিলেন, "ওই কাজট কোরো না বাবাজী! থিয়েটার कत्रत्र शिरा हिर्छ हैं। जात्नत्र भी' ध'रत 'मामा' 'मामा' व'रम रहेंहा छ. সেটা বরং সওয়া যায়. কিন্তু ছোট লোকের হাতে মার খেয়ে আর আমাদের মুখ হাসিও না।" ছোট লোকের হাতে মার খাওয়ার আশকায় অকন্মাৎ মাথন ভৌমিকের উৎসাহ দপু করিয়া নিভিয়া গেল এবং অতঃপর থানায় সংবাদ দেওয়াই যে সর্বাপেক্ষা স্থযুক্তি সে বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ রহিল না।

গিরিবালার চরিত্র সম্বন্ধে সত্য-মিধ্যা সর্ব্বপ্রকার আলোচনা হইয়া যথন ক্রমে ক্রমে থামিয়া গেল, তথন একদিন হঠাৎ সংবাদ

# গিরিবালার জীবন-পঞ্জী

আসিল বে, গিরিবালাকে বারখালির আমীর সেখের বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে। গ্রাম আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং যদিও হাট বার—তথাপি বাশচিটা ইউনিয়ানের প্রেসিডেন্ট চামড়ার দালাল ফজল মিঞার বাড়ীর বাহিরের আঙ্গিনায় কৌতৃহলী দর্শকের ভিড জমিয়া গেল।

ক্ষান্তবর্ষণ প্রাবণ-দিবসের রক্তসন্ধ্যা সমস্ত আকাশকে আরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সঙ্গী চৌকীদার হ'জনের কাঁধে হাত রাখিয়া টলিতে টলিতে গিরিবালা আসিয়া দাঁড়াইল। ব্যর্থ অপ্রুপাতের চিহ্ন তথনও তাহার কপোলে গুখায় নাই, জাগরণরক্তিম নিপ্রভ চক্ষ্ হ'টি তথনও সন্ধ্যার রক্তদীপ্তিতে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। চারিপাশের চিরপরিচিত মূর্ণ্ডিগুলি গিরিবালা একবার দেখিয়া লইল, কিন্তু সেকালের মত আজ আর মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল না। ক্ষণিকের জন্ম গ্রামের লোকের মনে হইল এ যেন সে গিরিবালা নহে। এই সময় জনতার পিছন হইতে ছুটিয়া আসিয়া উন্মাদের মত কন্সার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মানদা চীৎকার করিয়া উঠিল, "তোর এ দশা কে করেছে গিরি!" উন্তান্ত দৃষ্টিতে নিমেষ কালের জন্ম মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া গিরিবালা অঙ্কুলি তুলিয়া আকাশের দিকে দেখাইয়া দিল, কথা কহিল না।

ফজল মিঞার হুকুমে আসামী আমীর সেথ হাজির হইল। ফজল মিঞাকে পায়ের নাগরা খূলিতে দেখিয়াই আমীর সেথ হুই হাত স্কুড়িয়া কহিয়া উঠিল, "হুজুর, ও আমার 'নেকার' বিবি।"

সহসা এই কথা শুনিয়া গিরিবালা শিহরিয়া উঠিল এবং সমস্ত দেহভার ফজল মিঞার পদতলে নিক্ষেপ করিয়া অম্টুইরে কি কহিল, তাহা বোঝা গেল না। তাহার মাথায় হাত দিয়া সংক্ষিপ্ত একটি আশাসবাণী উচ্চারণ করিয়া ফজল মিঞা আমীর সেথকে থানায় লইয়া যাইতে হুকুম দিলেন। থানা বহুদ্র, কাজেই সেরাত্রি ফজল মিঞার জিম্মায় গিরিবালাকে রাখিয়া মেম্বারেরা হাট করিতে চলিয়া গেলেন।

গভীর রাত্রে ফজল মিঞার গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান্ কাদের শুনিতে পাইল, কে যেন তাহার মনিবের বাহিরের কোঠা- ঘরে মিনতির স্বরে কহিতেছে, "আপনার পায়ে পড়ি হজুর, আপনি আমার ধর্মবাপ।" তাহার পরই মেঘগর্জনের সাথে শ্রাবণ-রাত্রির ধারা নামিয়া আসিল, আর কিছু শোনা গোল না।

ইহার পর থানা। অভিযোগ দণ্ডবিধি আইনের অনেকগুলি ধারা ঘেঁসিয়া গিয়াছে; মামলা সঙ্গীন। আসামীর একরার লইতে হইবে। কাজেই গিরিবালাকেও একরাত্রি থানায় অপেক্ষা করিতে হইল। পরদিন প্রভাতে যখন চৌকীদারের সাথে সে গরুর গাড়ীতে গিয়া উঠিল, তখন থানার বারান্দায় চেয়ারে উপবিষ্ট দারোগা সাহেব এবং তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান শৃঙ্খলিত আমীর সেখ এই উভয়ের মধ্যে গিরিবালা কোনও প্রভেদ দেখিতে পাইল না।

# গিরিবালার জীবন-পঞ্জী

(8)

ইহার পর সাহেব ডাক্তার, লেডী ডাক্তার, পুলিশের বড় কর্ন্তা, উকীল, মোক্তার কয়েকদিন ধরিয়া তাহাকে কত কথা জিজাসা করিলেন, স্বপ্লাবিষ্টের মত গিরিবালা তাহার উত্তর দিয়া গেল। কি বলিল তাহাও মনে রহিল না। কিন্তু কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া আসামী আমীর সেথ ও তাহার ছয়টি সহচরকে দেখাইয়া আপনার জীবনের কলঙ্কের প্রত্যেকটি কাহিনী সে অতি স্পষ্ট ভাষায় কহিয়া গেল, বলিতে কোথাও বাধিল না। গ্রাম হইতে যে ত্ই-একজন ভদ্রসন্তান মানদাকে লইয়া মানলা উপলক্ষে সহরে আদিয়াছিলেন, তাঁহারা নিতাই মাঝির কন্তার এই নির্লিজ্জার শুন্তিত হইয়া গেলেন।

বিচার সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আদালতের বটতায় মানদার গরুর গাড়ী গ্রামে ফিরিবার উল্লোগ করিতেছিল, গিরিবালা ছুটিয়া আসিয়া ছই হাতে চলস্ত গাড়ীর চাকা ধরিয়া কাঁদিয়া কহিল, "আমাকে ফেলে যাস্নি মা! নিয়ে চল্!"

ইহার উত্তরে গাড়ীর মধ্যে একজন হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, তাহাকে ধমক্ দিয়া হারু ঘোষাল গাড়ীর পদ্দা তুলিয়া দাঁত থিঁচাইয়া কহিলেন, "তা বটেই তো! বুড়ী তোমাকে নিয়ে এখন পরকাল খোয়াক!"

গরুর গাড়ীর চাকা হইতে গিরিবালার শিথিল মুষ্টি খুলিয়া পড়িল, গাড়ী চলিয়া গেল।

4

### পার্ডক্লাশ

লোকের মুখে এই পর্য্যস্তই শুনিয়াছিলাম, ইহার পর বিচিত্র পুঁথির বিবিধ তথ্যের নীচে প্রাতন কাহিনীটা একেবারেই চাপা পড়িয়া গিয়াছিল।

আজ সহসা গিরিবালার কথা মনে হইবার হেতু আছে। কাল বদলী হইয়া আসিয়া প্রাতে প্রাথমিক পরিদর্শনের কাজে বাহির হইয়াছিলাম, এমন সময় কে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ছেড়ে দাও!" মুখ ফিরাইয়া দেখি একটি রমণী পাগ্লা গারদের মোটা লোহার শিক্ হই হাতে ধরিয়া টানিতেছে। নিকটে আসিয়া দাড়াইলাম, চিনিতে বিলম্ব হইল না। মাটিতে জামু পাতিয়া বসিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া গিরিবালা জিজ্ঞাসা করিল, "ওগো আমার দেশের মান্তব, এমন কেন হ'ল ?"

আমার ডাক্তারী বিছায় আর এ প্রশ্নের উত্তর জ্টিল না, নীরবে ফিরিয়া গেলাম।

# **प्रमार्**खारी

আমরেশ সসন্মানে বি-এ পাশ করিয়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলে মাষ্টারী জুটাইয়া লইয়াছিল। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া এম-এ পরীক্ষার বই পড়া ও সন্ধ্যায় স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে খেলা করা ছাড়া তাহার আর কোনও কাজ ছিল না।

স্বদেশ-প্রেমের বস্থায় তথন সহরের সরকারী স্কুল কলেজগুলি টল্মল্ করিতেছিল। একদিন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার মিঃ দত্তকে ভগীরথ করিয়া এই বস্থা সহসা দশঘরা গ্রামে প্রবেশ করিল। মিঃ দত্তের নাম আমরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম। সংবাদপত্রে তাহার অসাধারণ ত্যাগের কাহিনী সে প্রায় প্রত্যহই পড়িত। তাহার ত্যাগ ও চরিত্র অমরেশকে তাঁহার অনুবাগী করিয়াছিল। মিঃ দত্তের আগমনের বার্ত্তা তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

সাহা বাব্দের বাগান-বাড়ীতে মিঃ দত্ত বিশ্রাম করিতেছেন।
সম্মুথের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে অগণ্য নরমুগু। তাহাদের মধ্যে
গান্ধী-টুপী মাথায় হলুদ-রংএর ব্যাজ পরিয়া স্বেচ্ছাসেবকের দল
শান্তিরক্ষা করিতেছিল। অমরেশ পাশ কাটাইয়া যেথানে মিঃ দত্ত
অমুরাগীগণ পরিবৃত হইয়া স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহিত পরামর্শ
করিতেছিলেন, সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল।
একজন কহিয়া উঠিল, "এই যে অমরেশবাবু নিজেই এসেছেন!"

অমরেশ দে কথার কাণ দিল না, সে মিঃ দত্তকে দেখিতে লাগিল।
ত্যাগী কর্মবীরের এই তো যোগ্য বেশ। খদরের সংক্ষিপ্ত পরিধান
আর একথানি মোটা চাদর; অবিশ্রম্ভ স্থদীর্ঘ কেশরাশি। মিঃ
দত্ত অমরেশের প্রশংসমান দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "বস্থন,
আপনার কথাই বল্ছিলাম। আপনাকে আমাদের চাই।"

অমরেশ আসন লইয়া কহিল, "আমি কি কাজে লাগতে পারি ?"

"সমস্ত কাজে। আপনাকে আমি গুরুতর কাজের ভার দেব। আজ আপনারা যদি না আদেন, তবে এই হতভাগ্য অন্ধ দেশবাসীকে কে দৃষ্টি দেবে ? এই অত্যাচার জর্জর, বৃভুক্ষ্ জীবন্যুত মান্ত্রস্তলোর মধ্যে নবজীবন সঞ্চারের জন্ত দেশমাতা আপনাদের ডাকছেন। আপনারা সাড়া দেবেন না ?" তাহার পর জালিয়ানওয়ালাবাগের কাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া উড়িয়্যার ছর্ভিক্ষ পর্যান্ত দেশের যাবতীয় ঘটনা মিঃ দত্তের ভাষায় এমন কর্ষণ হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল যে, অমরেশ অশ্রু ত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারিল না। মিঃ দত্তের কথা শেষ হইলে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবেগ গদ্গদ স্বরে কহিল, "আমি সম্পূর্ণ ভাবে আজ আমাকে আপনার হাতে সমর্পণ কলাম। দেশের কল্যাণের জন্ত আমারে দারা যা সম্ভব হ'তে পারে আপনি মনে করেন, আমি তা কর্ষ। আপনি শুধু আদেশ দেবেন।"

মিঃ দত্ত কহিলেন, "আমি তোমাকে দেশমাত্কার নামে

গ্রহণ করলাম। একটা কথা আমি তোমাকে এইখানেই জানাচ্ছি—তোমার অন্ন-বন্ত্রের কট্ট হবে না। তবে আমার দেশ দরিদ্র, তোমার সেবা উপযুক্ত মূল্যে সে কিন্তে পারবে না। তবে যতদুর সম্ভব হয়—"

অমরেশ বাধা দিয়া কহিল,—"আমার চিন্তা আমি করিনে। ঘরে মা আছেন, তাঁর প্রয়োজন স্বল্প; তিনি যেন আমার জন্ত কষ্ট না পান দেখবেন।"

মিঃ দত্ত কহিলেন, "তাঁকে দেখবার ভার আমার। চল বাইরে লোকজন অপেক্ষা কর্চ্ছে।"

মিঃ দত্ত সভাস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন, পুরনারীরা লাজ ও পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করিলেন। "বন্দেমাতরম্" শব্দে বৃহৎ দশঘরা গ্রামথানি ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

তাহার পর সর্বসমক্ষে অমরেশকে আনিয়া দাঁড় করাইয়া, স্বহস্তে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া মিঃ দত্ত তাহাকে স্থানীয় জন-মগুলীর নেতৃপদে অভিষিক্ত করিলেন। জনতা জয়ধ্বনি দিল।

এম-এ পরীক্ষার বইগুলি বাক্সে বন্ধ করিয়া ও ডেপ্টাগিরির নমিনেশনের চিঠিখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অমরেশ সন্ধ্যায় স্বগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাতা পূর্ব্বেই সংবাদ শুনিয়াছিলেন, অমরেশকে দেখিয়া কহিলেন, "তুই চাকরী ছেড়ে এলি অমর ? সব ভেবে-চিস্তে দেখেছিস্ তো ? বাপের কিছু দেনা-পত্তর আছে তাও তো জানিস্?"

অমরেশ কহিল, "ভেবোনা মা, দেশমাতার আশীর্কাদে সমস্ত মঙ্গল হবে। যে বিরাট ত্যাগের আদর্শ আজ দেখে এলাম, তা দেখে কি আর নিজের ক্ষুদ্র চিন্তা নিয়ে থাকা সম্ভব ? তুমি আশীর্কাদ কর।"

অমরেশ মাতার পদধূলি লইয়া মাথায় মাথিল।

ইহার পর একদিন মাত্র আমি অমরেশকে দেখিয়াছি।
গ্রীম্মের ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছিলাম। সন্ধ্যা হইতে কালবৈশাখীর
ঝড় স্থক হইয়াছিল, রাত্রি দ্বিপ্রহর—তথনও ঝড় থামে নাই।
বাহিরের ঘরে বিছানায় শুইয়া সেক্স্পিয়র পড়িতেছিলাম, সহসা
ডাক শুনিলাম, "সতু বাড়ীতে আছ ?"

"কে ?"

"আমি অমরেশ।"

অমরেশ এই হুর্যোগে! দরজা খুলিলাম। ভিতরে আসিয়া যে মনুষ্যমূর্ত্তি দাঁড়াইল, অতি পরিচিত ব্যক্তিও প্রথম দৃষ্টিতে তাহাকে অমরেশ বলিয়া চিনিতে পারিত না। তাহার চমৎকার বর্ণ তামাটে হইয়া গিয়াছে। মাথায় এক ঝাড় চুল; তাহা বাহিয়া তথনও জল পড়িতেছিল। গায়ে একটি ছিল্ল মলিন পিরাণ, তাহার হাতায় এক টুক্রা হলুদ-রংএর কাপড়ে লেখা "বন্দেমাতরম্"। পরণের কাপড়খানার নিমার্জ জল এবং কাদায় মাথা। হাতে একগাছা লাঠী। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া আমার চ'থে জল আসিতেছিল। অমরেশ আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "হঃথ করোনা সতু! এই বিধাতার বিধান! কঠোর তপস্থা ছাড়া দেশের মুক্তির কোনো পথ নেই।"

বলিয়া অমরেশ মাটিতে বসিয়া পড়িল। আমি কহিলাম, "সব শুন্ছি, কাপড় ছাড় আগে।" "উহু! কাপড় ছাড়বার সময় নেই! হুটো থেতে দিতে পার কিনা দেখ।"

বৌদিদিকে ভাকিয়া তুলিয়া, রায়াঘরে যাহ! অবশিষ্ট ছিল আনিয়া দিলাম। অমরেশ খাইতে বসিয়া বলিতে লাগিল, "আজ ঢার দিন খাইনি সভু! সতেরো তারিখে হোসেনগঞ্জের মিটিং ক'রে কামারদয় আসি। সেখান থেকে নৌথালি, তারপর আজ প্রাতে রওনা হ'য়ে এই তোমার এখানে—"

"সর্কনাশ! নৌখালি থেকে বরাবর এখানে! চল্লিশ মাইল পথ!"

"কত মাইল তাতো গুণিনি ভাই, মায়ের নামে চলে এসেছি। আবার ভোরেই রূপকাঠি পৌছতে হবে।"

কথা কহিতে পারিলাম না। আমাদের গ্রাম হইতে রূপকাঠি অস্ততঃ বিশ মাইল। এই বিশ মাইল পথ এই ছর্য্যোগ মাথায় করিয়া যে সচ্ছন্দে যাইতে সাহস করে, তাহাকে সাধারণ মানুষ কথনও বলা যাইতে পারে না। বাধা দিলে সে মানিবে না জানিতাম, তথাপি কহিলাম, "রূপকাঠি কি কাল সকালে গেলে

# থার্ডক্রাশ

চল্বে না ?" অমরেশ লাঠিগাছটা তুলিয়া লইয়া কহিল, "তা হয় না সতু। কাল সকালে মিঃ দত্তের বোট রূপকাঠির ঘাটে পৌছুবে। তার আগে আমায় গিয়ে পৌছুতে হবে। অভ্যর্থনা, সভা, তাঁর আহার-বিশ্রাম সব আয়োজনই আমাকে কর্ত্তে হবে।"

"একঘণ্টা জিরিয়ে যাও, রৃষ্টি ধরুক !" আমি কহিলাম।

অমরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমার হাত ধরিয়া কহিল, "মনে কিছু করোনা সভু, তোমার কথা রাখতে পারলাম না, ঝড়-বৃষ্টি মান্লে চল্বে না। ক্লাইভের যে সেনারা বাঙ্গলা জয় করেছিল, তারা মেঘ-বৃষ্টির দিকে চায়নি, চেয়েছিল সন্মুথে। আজ যদি তাদের হাত থেকে দেশকে ফিরিয়ে নিতে হয়, তবে আমাদেরও সামনে চাইতে হবে, উপরে কিংবা পিছনে চাইলে চল্বে না। সামনের পথই সোজা পথ।" বলিয়াই অমরেশ বাহির হইয়া নিদাঘ-নিশীথের অন্ধকারে মিশিয়া গেল! বৈশাখী মেঘের গর্জনের সাথে একটি অতি তীত্র স্বর দূর হইতে শুনিতে পাইলাম।

"মায়ের নাম নিয়ে ভাসানো তরী যেদিন ডুবে যাবেরে !"

ইহার পর আর অমরের সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই। কিন্তু ভাহার সম্বন্ধে সকল সংবাদ আমি শুনিয়াছি।

গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অমরেশ দেশদেবা-ব্রতের পুণ্যকথা কীর্ত্তন করিয়া ফিরিতে লাগিল। তাহার নিষ্ঠা, বিশ্বাস ও চরিত্র-মহিমায় আরুষ্ঠ হইয়া দলে দলে লোক যথন উপদেশ লইডে আসিত, তথন সে মৃত্ হাসিয়া কহিত, "আমি কেউ নই। সেবা-ব্রতের দীকা নিতে চাও, তবে আদর্শ পুরুষের শরণ লও।" এইরূপে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া বীজবপনের জন্ম সে মিঃ দত্তকে সহর হইতে আহ্বান করিয়া আনিত। এইরূপে বৎসরের মধ্যে অমরেশ মিঃ দত্তকে লক্ষ লক্ষ লোকের রাষ্ট্রীয় গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল।

সহসা একদিন পুলিশ আসিয়া বক্তৃতা-মঞ্চ ছইতে অমরেশকে অপসারিত করিয়া লইয়া গেল। অমরেশ সমবেত বিকুদ্ধ জন-মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ভাই সব, আমি চল্লাম। তোমরা বে ব্রত নিয়েছ, তা জীবন দিয়ে সফল কর। অভাব অভিযোগ প্রয়োজন সব মিঃ দত্তকে জানাবে। তাঁর উপদেশ ও নির্দেশে চল্বে, সিদ্ধি নিশ্চয় হবে।"

রাজন্রোহের অপরাধে অমরেশের তিন বৎসর জেল হইল।
অমরেশ মৃত্ হাসিয়া কহিল, "বন্দেমাতরম্।" জেলে যাইবার পূর্ব্বে
একথানি কাগজের টুক্রায় মিঃ দত্তের উদ্দেশে লিখিল, "মাকে
দেখবেন।" তাহার পর অমরেশ জেলের গাড়ীতে উঠিল।
স্বেচ্ছাসেবকেরা জয়ধ্বনি করিয়া ফিরিয়া গেল।

দীর্ঘ তিন বংসর। ইহার মধ্যে কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। দেশ-সেবার ধারা, দেশ-প্রেমের সংজ্ঞা সমস্ত বদ্লাইয়া গিয়াছে।

ন্তন ন্তন দল গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাদের কার্য্য অভিনব, কার্য্যারা নৃতন।

এই ন্তন ভাবের আবেষ্টনের মধ্যে একদিন বর্ষার প্রভাতে ক্ষয়কাশির আক্রমণে জীর্ণ দেহ লইয়া অমরেশ জেল হইতে বাহির হইয়া আসিল। বাহিরে পরিচিত কাহাকেও দেখিল না। সহরের এক হোটেলে বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে সে বাড়ী ফিরিল।

ভোরে বাড়ীর দরজায় ঘা দিয়া সে ডাকিল, "মা !" সাড়া আসিল না। কিছুক্ষণ পরে হুঁকা হাতে নবীন পোদার বাহির হুইয়া আসিলেন।

অমরেশ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "য়াপনি ?" পোদার হঁকা
নামাইয়া রাখিয়া করজোড়ে নমস্কার করিয়া কহিল, "এজে কি—
কি করি আর! বামুনের ভিটে মোছলমানে নিলেম ডেকে নেবে,
তাকি দেখতে পারি ? তাই হ'শ আটাশ টাকাতেই নিলাম।
তার বড় লাভ হয়নি; দেখুন না, দক্ষিণ পোতার ঘরে একরকম
তো কিছু ছিলই না। পুকুরের ঘাটে—"

অমরেশ বাধা দিয়া কহিল, "মা ?--"

বৃদ্ধ একটু বিব্ৰত হইল, তারপর মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল, "এজ্ঞে তিনি তো ভট্টাজ বাড়ীতে—"

অমরেশ কথা না বলিয়া ভট্টাচার্য্য বাড়ীর পথ ধরিল।
-পোন্দারের প্রথম কথাতেই বুঝিয়াছিল যে, পিতার ঋণের দায়ে

বাস্তভিটা বিক্রম হইয়া গিয়াছে। ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী আঙ্গিনায় ছড়াঝাঁট দিতেছিলেন, অমরেশকে দেখিয়া ম্লান মুখে কছিলেন, "এস বাবা, কবে এলে ?" অমরেশ প্রণাম করিয়া কছিল, "আজই। মা কোখায় ?"

ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী কহিলেন, "হাত-মুথ ধোও, বিশ্রাম কর।" অমরেশের মনে শঙ্কা ঘনাইয়া আসিল, সে প্রশ্ন করিল, "মা কোথায়।"

ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী উচৈচঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া অমরেশের প্রশ্নের জবাব দিলেন। অমরেশ করতলে মুখ ঢাকিয়া আচ্ছল্লের মত বিসিয়া রহিল।

দ্বিপ্রহরে মায়ের মৃত্যুর কাহিনী অমরেশ সমস্তই শুনিল।
পুত্রের কারাদণ্ডের সংবাদ পাইয়া বিধবার মূর্চারোগের স্ত্রপাত
হইতে আরম্ভ করিয়া পাওনাদারের তাগিদ, অবশেষে বাস্তভিটা
বিক্রয়, শেষে উন্মাদ প্রায় জননীর অন্নজল ত্যাগ এবং মৃত্যু
সমস্ত কথাই ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী সবিস্তারে কহিয়া গেলেন। অমরেশ
নীরবে শুনিয়া গেল মাত্র।

অমরেশ কলিকাতায় আসিয়া দেখিল যে, সে দিনের সে কলিকাতা আর নাই। স্কুল কলেজে পূর্ব্বের মতন ছাত্রেরা যাতায়াত করিতেছে। যে বস্তুটির বিক্লচ্চে তিন-চার বৎসর পূর্ব্বে

নিদারুণ বিদ্রোহ বিচিত্র কঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই কাউন্সিলের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের স্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে। যাঁহাদের ত্যাগের আদর্শ তাহাকে একদিন অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাঁহাদের মোটরগাড়ী রীতিমত বেলা দশটায় হাইকোর্টে গিয়া পাঁচটায় ফিরিয়া আসিতেছে।

সঙ্গে সম্বল বিশেষ কিছু ছিল না। শিয়ালদায় এক হোটেলে প্রত্যহ একবেলা খাইয়া সে মিঃ দত্তের সঙ্গে দেখা করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাঁহার নেতৃত্ব তখন মকেলের নিবিড় অরণ্যে ও অগণ্য প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে স্থান লাভ করিয়া তুর্লভ দর্শন হইয়া গেছে, সাক্ষাৎ সহসা মিলিল না।

কিন্তু তাঁহাকে অমরেশের চাই-ই। অর্থ সাহায্যের জন্ম নহে, মায়ের মৃত্যুর জবাব দিহির জন্ম।

একদিন স্থােগ ঘটিল; সংবাদপত্তে বিজ্ঞাপন দেখিয়া সে এক পরামর্শ বৈঠকে গিয়া উপস্থিত হইল। আগামী নির্বাচনের জন্ম সভা বসিয়াছিল। জাের বিতর্ক চলিতেছিল সহসা অমরেশ প্রবেশ করিয়া তারস্বরে কহিল, "মিঃ দত্ত। বাইরে আস্কন!"

মিঃ দত্ত জ কুঞ্চিত করিলেন। একজন সদস্থ উঠিয়া কহিলেন, "ভূমি কে হে ছোক্রা ? যাও—বেরিয়ে যাও!"

অমরেশ মি: দত্তের দিকে চাহিল, তিনি কথা কহিলেন না। 
ক্ল-আক্রোশে ফুলিতে ফুলিতে অমরেশ বাহির হইয়া আসিল।

হোটেলে ফিরিয়া দেখিল পুর্বের স্থলের চাকরীতে পুনরায় ফিরিয়া ভর্ত্তি হইবার জন্ম তাহার দরখাস্তথানি প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। অমরেশ শৃক্ত দৃষ্টিতে বাহিরে চাহিয়া রহিল। বাহিরের রাস্তায় তখন অসংখ্য মোটরকারে স্বেচ্ছাসেবকের দল দেশনায়ক মিঃ দত্তের জন্ম ভোট ভিক্ষা করিয়া তারস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া ছুটিতেছিল।

পরদিন কলেজ স্কোয়ারে বিরাট নির্বাচন-সভায় রক্তচক্ষু,
জীর্ণ-বেশ, উপবাসী অমরেশ যথন আসিয়া দাঁড়াইল, তথন মিঃ
দত্ত কেবল মাত্র বক্তৃতামঞ্চে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বক্তৃতা আরম্ভ
হইতেই তীরবেগে ছুটিয়া গিয়া অমরেশ তাঁহার সম্মুথে দাঁড়াইয়া
উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া উঠিল,—

"ভণ্ড—প্রতারক—পণ্ড—"

অধীর জনতা রুথিয়া উঠিল, "দেশদ্রোহী গুপ্তচর—"

মুহূর্ত্ত মধ্যে অমরেশের হর্বল দেহ আঘাতে রক্তাপ্লুত হইয়া
ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।

পরদিন সবিতারে স্বদেশদ্রোহী অমরেশ কর্তৃক দেশনায়কের বধ-চেষ্টার কাহিনী সমস্ত সংবাদপত্রে তীব্র ভাষায় প্রচারিত হইয়া

দেশদ্রোহী অমরেশ মধ্যরাত্রেই জীবন দিয়া তাহার দেশ-দ্রোহের প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিয়াছিল, কাজেই এ কথার প্রতিবাদ করিবার আর কেহ ছিল না।

# শাঁথের করাত

পনের বংসর পর পশুপতি গ্রামে ফিরিল। এতদিন পাঞ্জাবে থুড়ার কাছে থাকিয়া পড়াশুনা করিয়াছে, গ্রামের খবর বড় জানিত না। সন্ধ্যাকালে গ্রামের প্রধানেরা একত্র হইয়া গ্রামের এই ক্রতবিছ সম্ভানটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া, সংক্ষেপে গ্রামের সংবাদ তাহাকে জানাইলেন। সংবাদগুলি এই,—

বিশ সনের ঝড়ে নৌকা ডুবিয়া জমিদার মধু মিত্র মহাশয় পরলোকে গিয়াছেন। তদীয় পুত্র অনুকৃল সম্পত্তি বন্ধক দিয়া বিলাভ যাইবার নাম করিয়া, বোম্বাইতে এক সাহেবী হোটেলে আছে।

রায়-বাড়ীতে রায়-গিন্নী আছেন। রায় মহাশয় ওলাউঠায় ও তাঁহার তিন পুত্র মরিয়াছে কালাজরে।

কুণ্ডু-বাড়ীতে কেহ নাই; ছই সরিকে বংসর দশেক ধরিয়া কাঁঠাল গাছের স্বন্ধ লইয়া মামলা করিয়া সর্বস্বাস্ত হইয়া, শেষে এক সরিক বগুড়ায় মামাবাড়ী, অপর সরিক মালদয় মাসীবাড়ীতে গিয়াছে। বাড়ী খালি, তাহাতে বছিরদ্ধি চৌকীদারের মুর্গী ও ধনাই দাসের গরু থাকে।

ছেলের অভাবে গ্রামের মাইনর ইকুলটি উঠিয়া গিয়াছে। ছেলেরা এক হাফ্আথড়াইয়ের দল করিয়াছে, কদম বিশ্বাসের বাড়ীর দরদালানে হুপুরবেলা তাস পিটিয়া, সন্ধ্যাকালে আখড়াই জুড়িয়া দেয়।

প্রামের মেয়েরা তুপুরে নদীতে এবং সন্ধ্যায় মল্লিকদের এঁদো পুকুরে স্থান করেন। নদীর ঘাটে যাইবার উপায় নাই। নবিগঞ্জের চামড়ার গুদামওয়ালার মুন্দী সরকার আর একদল লোক রংদার লুঙ্গী ও ধোপদন্ত কামিজের উপর ওয়েই কোট আঁটিয়া মাঝ নদীতে বিশ্রী সারি গাহিয়া বাচ খেলে, কথনও কথনও ঘাটে বসিয়া নির্ভয়ে বিভি ফুঁকিতে থাকে।

এই কথা শুনিয়া পশুপতি একেবারে জ্বলিয়া উঠিল, কহিল, "আপনারা কি করেন ?" নবীন রায় মহাশয় প্রাচীন ব্যক্তি, জনেক দেখিয়াছেন। তিনি কহিলেন, "কি করব দাদা ? টাকাই সব। টাকার জোরেই সব হয়। গত বৎসর রাধা বোষ্টমী আর এই বোশেথে মাখন মাঝির জলজ্যান্ত বৌকে ঘাট থেকে তুলে নিয়ে গেল, কে কি কর্ল ? টাকায় সাক্ষী বোবা হয়, পুলিশ খোঁড়া হয়। আমরা যদি ছু'কথা বল্তে যাই, তা হ'লে আর হাটে যাওয়ার পথ থাকে না।" দাশু ঘোষ কহিলেন, "মান-ইজ্জৎ সব মধু মিত্তির মশাইয়ের সঙ্গেই গিয়েছে। জেলেপাড়া নবিগঞ্জের দালালের উৎপাতে সাফ্। বৌ-ঝি ঘরে রেথে জাল বাইতে যাবে কে ? ভাবছি এই পোষ পেরুলে ঘর ছু'খানা ভেঙ্গে নিয়ে সদরে গিয়ে ঘর তুলব।"

পশুপতি পূর্ব্ববৎ তীত্র স্বরে কহিল, "কোথাও যেতে হবে না!..

আমি হ'দিনে সব ঠিক্ ক'রে দিচ্ছি। নিশ্চিন্ত থাকুন! তথু ছেলেগুলোকে একবার আমার কাছে ডেকে দেবেন।"

### ( १ )

একে বড় মানুষ তাহার পর এম্-এ পাশ; বহুকাল পর দেশে ফিরিয়াছে। ছেলের দল তাহাকে বড় কেহ দেখে নাই; কৌতূহলী হইয়া হাফ্আথড়াইয়ের দলশুদ্ধ রাত্রি এক প্রহরে পশুপতির বাড়ীর আফিনায় আসিয়া দাঁড়াইল।

পশুপতি মুগুর ভাঁজিতেছিল। মুগুর রাথিয়া ছেলেদের পরিচয় লইয়া কহিল, "তোমরা বেঁচে থাকতে নুগাঁয়ে এই সব অত্যাচার হয়! কি কর তোমরা?" দলের নেতা নরেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বয়স বছর বাইশ, কিন্তু এই বয়সেই সংসারের যাবতীয় অভিজ্ঞতা সে লাভ করিয়া অত্যন্ত প্রবীণ হইয়া পড়িয়াছিল। সে কহিল, "কর্তে পারি সবই। কিন্তু পিছনে দাঁড়ায় কে বলুন? সব কাজেই টাকা চাই। টাকা পেলে হু'দেশটা লাঠিয়াল—"

পশুপতি রুখিয়া উঠিল, "লাঠিয়াল দিয়ে মা-বোনের ইজ্জৎ বাঁচাবে ? এ বুদ্ধি পেলে কোখেকে !"

আপনার সাক্ষোপাঙ্গ পার্ষদের সম্মুথে ধমক থাইয়া নরেন্দ্রের নিতান্ত অপমান বোধ হইল। মনের ক্রোধ মনে চাপিয়া মুথে হাসিয়া কহিল, "তা আপনি বখন এসেছেন যা বল্বেন করব।" পশুপতি কহিল, "যা বলবার বল্ব কাল। যা কর্তে হবে তাও বল্ব কাল, বেলা দশটায় এসো।"

"আজে আচ্ছা" বলিয়া নরেক্স চক্রবর্ত্তী চলিয়া গেল এবং পথে বিড়ি ধরাইতে ধরাইতে পার্যদর্দের দিকে চাহিয়া কহিল, "হাতী ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলেন কত জল। কেমন পাঁচকড়ি ?"

পাঁচকড়ি স্ত্রধর একটু কাষ্ঠ হাসিয়া কহিল, "তা বৈকি প্রভূ।" একপ্রহর রাত্রে পশুপতি একাকী গ্রামের পথে বাহির হইল। তথন হাফ্ আথড়াইয়ের গান পর্য্যন্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত গ্রাম নিঃঝুম। কাহারো বৈঠকখানায় প্রদীপ নাই। মল্লিকদের চণ্ডীমণ্ডপে সারারাত্রি এককালে পাশা চলিত, সে কথা আব্ছায়ার মত তাহার মনে ছিল। দেখিল সেখানে শুটিকতক কুকুর জড়াজড়ি করিতেছে, পথে জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ পাইল না, শুধুনদীর ধারে বারোয়ারীতলার বাঁধানো বেলগাছের নীচে নবিগঞ্জের জনকয়েক লোক তাস পিটিতেছিল, আর একজন বাঁশের বাঁশীতে আড়থেমটায় একটি পিলু বাঁরোয়ায় টপ্লা বাজাইতেছিল।

ভোরে বাইক চাপিয়া প্রথমে পশুপতি গেল থানায়। দারোগা বাবু অপাঙ্গে এই নবাগত যুবককে দেখিয়া লইলেন, কিন্তু তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া থুসী হইতে পারিলেন না। পশুপতি তাঁহাকে গ্রামের অবস্থা জানাইয়া পুলিশের কথা কহিতেই দারোগাবারু কহিলেন, "পুলিশের সাধ্য কি মশাই! সব পাঁয়ের অবস্থাই এই রকম, পুলিশ কর্বে কি? আপনারা লাগুন! সাক্ষী জোগাড়

ఎ

কর্মন, আমরা পিছনে আছি। আপনারা নিজেরা কিছু করবেন না, মামলা কর্লে সাফ্রী জোটাতে পারবেন না; মামলা ফেঁসে গেলে থবরের কাগজে পুলিশকে গালাগাল করবেন!" পশুপতি এই প্রসঙ্গে ছিতীয় কথা না বলিয়াই সদরের পথ ধরিল। সাত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া মহকুমা হাকিমের কুঠাতে সে বখন উপস্থিত হইল, সাহেব তখন বারান্দায় বসিয়া 'ব্রেকফাষ্ট' করিতেছিলেন। পশুপতি কাউদিয়া গ্রামের অবস্থা সংক্রেপে কহিয়া গেল। সাহেব সত্তঃ বিলাত হইতে আসিয়াছেন, এই বলিষ্ঠ যুবকটাকে তাঁহার ভালো লাগিল। ইংরাজীতে কহিলেন, "জানো বারু, যে মামুষ আপনাকে সাহায্য করে, ভগবান তাকে সাহায্য করেন। তোমার গ্রামের ছেলেদের নিয়ে একটা 'পেট্রোল' আর 'ডিফেন্স পার্টি' গ'ড়ে ফেল; দেখ্বে আপনি উৎপাত কমে যাবে, গুডুর্মিণং!"

পশুপতি ফিরিয়া আদিল। তাহার পূর্ব্ব আদেশ অনুযায়ী ছেলের দল আঙ্গিনায় অপেক্ষা করিতেছিল, পশুপতি তাহাদিগকে কহিল, "আমি কুন্তির আখ্ড়া খুল্ছি, সেখানে লাঠি থেলাও চল্বে, তা ছাড়া সকল রকম থেলার সরঞ্জাম রাথব। তোমাদের স্বাইকে আস্তে হবে।" ছেলেরা স্বীকার করিয়া চলিয়া গেল।

ছিপ্রহরে ঘাটে বাইবার পথে নবীন রায় মহাশয়কে ডাকিয়া পশুপতি কহিল, "প্রায় ক'রে তুলেছি দাদামশাই, হ'দিনে ঠিক ক'রে দেব, ভয় পাবেন না।" (0)

বৈকালে পশুপতি সরকার-বাড়ীর দোলমঞ্চের সন্মুখের মাঠের একবৃক ঘেঁটুবন সাফ করিতে লাগিল। মাঠ সাফ হইলে পরদিন সেখানে কুন্তির আথ্ড়া বসিল।

নিজের জলপানির সঞ্চিত টাকা নিঃশেষ করিয়া সহর হইতে মুগুর ডাম্বেল প্রভৃতি ব্যায়ামের সর্ববিধ সরঞ্জাম কিনিয়া আনিল এবং দশ টাকা বেতনে একজন লাঠিয়াল শিক্ষক রাখিতেও ক্রটি করিল না। প্রথম হই-একদিন শিক্ষার্থার সংখ্যা বেশী হইল না। হাফ্আখড়াইয়ের দলের বড় কেহ আদিল না। কিন্তু ক্রমে যথন ছেলেরা দেখিল যে, চাঁদা দিতে হয় না অণচ পেট ভরিয়া ছোলা আর গুড় খাইতে পাওয়া যায়, তথন নরেক্র চক্রবর্ত্তী শুদ্ধ আদিয়া কুন্তি করিতে লাগিয়া গেল। সপ্তাহখানেক পর একদিন পশুপতি লাঠি ঘাড়ে করিয়া তাহার বাছা বাছা কয়েকটি সাগ্রেদের সহিত নবীগঞ্জ গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে চামড়ার আড়তদারের সঙ্গে পশুপতির কি কথাবার্ত্তা হইল জানি না, কিন্তু সেদিন হইতে সন্ধ্যায় তাঁহার লোকজনের বাচথেলা বন্ধ হইয়া গেল, নদীর ঘাটে বিদিয়া বিড়ি ছুঁ কিতেও কাহাকে দেখা গেল না।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যায় নদীর ঘাট গ্রাম-বধুদের কলহাস্ত ও কঙ্কণ-ঝনৎকারে পুনরায় মুখর হইয়া উঠিতে লাগিল এবং জ্যোৎস্না নিশীথে পল্লী-পথ নিঃশঙ্ক পদসঞ্চারে শব্দিত করিয়া গৃহিণীরা পূর্কের

মতই পুনরায় রায়-গৃহিণীর নৈশ নারী-সভায় যোগদান করিতে থাকিলেন।

সেদিন পশুপতি কি কাজে ঘাটের পথে চলিতেছিল; রায়-গৃহিণী কয়েকটি তরুণী বধ্ব পুরোবর্তিনী হইয়া সাদ্ধ্য-মান সারিয়া ফিরিতেছিলেন। পশুপতিকে দেখিয়া কহিলেন, "বেঁচে থাক লক্ষী দাদা আমার! তোমার দৌলতে নেয়ে বাঁচ্ছি।" তরুণীরা কেহ কথা কহিলেন না, কিন্তু অবপ্রঠনের অস্তর্গাল হইতে অনেকগুলি চক্ষু যুগপৎ তাহার প্রতি মিগ্ধ প্রসন্ন রুতজ্ঞ দৃষ্টিপাত করিল, পশুপতি তাহা দেখিল এবং রায়-গৃহিণীর আশীর্কাদের উত্তরে নীচু মাথা করিয়া নীরবে ঘাটের পথে চলিয়া গেল।

পশুপতির উৎসাহে ক্রমে ক্রমে দ্র প্রাম হইতে ছেলেরাও আসিয়া তাহার দলে যোগ দিতে আরম্ভ করিল। থুড়া মহাশয় পাঞ্জাব হইতে লিখিলেন, "বেশ করিতেছ, যদি স্থায়ী করিতে পার, তবে একটা কাজের মত কাজ হইবে।" পিতৃব্যের অমুজ্ঞাক্রমে সে বৎসরের ফসল বিক্রয় করিয়া লদ্ধ অর্থ তাহার আথ্ড়ার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-কল্লে ব্যয় করিল এবং মোটা মাহিনা দিয়া কলিকাতা হইতে কৃষ্টি শিখাইবার জন্ম ভোজপুরী পালোয়ান লইয়া আসিল।

আথ্ড়ার শিক্ষার্থীর সংখ্যা যখন একশত ছাড়াইয়া গিয়াছে তথন একদিন সহসা পশুপতি দেখিল যে, ভিনগ্রামের জন-ত্রিশেক ছাত্র অমুপস্থিত। কারণ অমুসন্ধানের জন্ম লোক পাঠাইল, তাহারা অমুপস্থিতির কারণ কিছু জানাইল না, তবে বলিয়া দিল তাহারা আর আসিতে পারিবে না। পরদিন নরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও তাহার দলের জনকয়েক লোককে দেখা গেল না। তাহাদের সকলেরই অমুধ।

অকশাৎ এতগুলি লোকের একসঙ্গে অন্থথ হইবার কারণ কিছু পশুপতি আবিষার করিয়া উঠিতে পারিল না, তবে ব্ঝিল যে ভিতরে কিছু রহস্থ আছে। তৃতীয় দিন প্রভাতে থানা হইতে একজন হাওলদার আসিয়া পশুপতির উর্জ্জতন চতুর্দশ পুরুষের সংবাদ লিথিয়া লইয়া গেল এবং বৈকালে নবীন রায় মহাশয় পাংশু-মলিন মুখে আসিয়া পশুপতির নিকট শঙ্কিত মৃত্স্বরে বাহা বলিলেন, তাহাতেই সমস্ত রহস্থের উদ্ভেদ হইল।

কয়েকদিন হইতে জন-হই আগন্তক গ্রামে ঘোরা-ফেরা করিতেছে। দফাদার আসিয়া সকলকে গোপনে জানাইয়া গিয়াছে যে, কুন্তীর আথ্ডায় যাহারা থেলা করে, তাহাদের উপর কড়া নজর রাখিবার জন্ম দারোগার উপর হুকুম আসিয়াছে। সংবাদ দিয়া নবীন রায় কহিলেন, "তুমি ভাল কর্তেই এসেছিলে দাদা, কিন্তু আমাদের পোড়া কপালে সৈল না, তা' আর কি কর্ব্বে বল ?"

পশুপতি কোনো কথা কহিল না।